## শিক্ষা-দীক্ষা

রামমোহনের জীবনের প্রথম চৌদ্দ বংসর প্রধানতঃ তাঁহাদের রাধানগরের বাজীতেই কাটে। বাজীতেই রামমোহনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মৌলভীর নিকট পারস্থ ভাষাও শিখিতে আরম্ভ করেন। সেকালে পারস্ত ভাষা রাজদরবারে প্রচলিত ভাষা ছিল। ভদ্রংশীয় বালকেরা সকলেই পারস্ত ভাষা শিক্ষা করিত। বাডীতে কিছুদিন পড়াশুনা করিবার পর রামমোহন পারস্ত ও আরবী ভাষায় স্থানিক্ষিত হন। আরবী ভাষায় এরিষ্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক প্রথর বৃদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণতর ও মার্জিত হইল। এই সময়ে রামমোহন মুদলমানী ধর্মশাস্ত্র কোরান অধ্যয়ন করিলেন। কোরান এবং পারস্ত ভাষায় স্থফীদিগের গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া বোধ হয় তাঁহার মনে এই সময় হইতেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাদের মূল শিথিল হইয়া আসে। পরবর্তী কালে হাফিজ্, মৌলানা রুমি, শামীজ তাত্রিজ প্রমুথ স্থফী কবিদিগের কবিতাসকল তাঁহার অতান্ত প্রিয় ও আদরের বস্তু ছিল। পারস্তোর স্থুফীদিগের ধর্মতের সঙ্গে বেদান্ত মতের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে।

নন্দকুমার বিভালস্কার নামে একজন সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গেরাধানগরে চৌদ্দ বংসর বয়সের সময় রামমোহনের পরিচয় হয়,। ইনি পরবর্তী কালে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দ অবধৃত নামে খ্যাত হন। ইহার সংস্পর্শে রামমোহন সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন এবং তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট হন।

### সত্যাগ্ৰহী

"সতাকে বীকার ক'রে রামমোহন তাঁহার দেশবাদীর নিকটে তথন যে নিক্ষাও অসন্থান পেয়েছিলেন, দেই নিক্ষা ও অপমানই তাঁর মহন্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিক্ষা ভাত করিয়াছিলেন দেই নিক্ষাই তাঁর পৌরবের মুকুট।" — রবীক্রনাথ

রামমোহনের বয়স তখন যোল কি সতের বছর। এই সময়ে তিনি পৃথিবীর স্থদ্র প্রদেশ, পার্বতা ও সমতল ভূমিতে প্র্যান করেন।

দেকালে দেশে সুশৃষ্থলা ছিল না, যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। সেই ছঃসময়ে ছুর্গম পথ অমণ করিয়া দূরদেশে যাওয়া বালক বাসমোহনের একান্থ নির্দ্ধা ও দূঢ়-চিত্ততার পরিচয় দেয়। সেই সময়ে দেশের মধ্যে সাধু-সন্নাসীরা দল বাঁধিয়া তীর্থে তীর্থে ঘূরিয়া বেড়াইত। বোধ হয় বালক রামমোহন ইহাদেরই কোন দলের সঙ্গে মিশিয়া দশময় ঘূরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়েই ছুর্গম গিরিশ্রোণী পার হইয়া তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বত গমন সম্বন্ধে তিনি লিখ্য ছিলেন—"পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘূণাবশতঃ আমি ভারতবর্ধের বহিত্তি কয়েকটি দেশ অমণ করিয়াছিলাম।" ইহার মধ্যে তিব্বত অন্যতম। তাঁহার তিব্বত যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল, বৌদ্ধর্মের বিষয় জানা। রামমোহনের অনুসন্ধিং ও পর্বলা-সচেত্তন মন স্ব-কিছু জানিবার জন্ম চির-বাগ্র ছিল। পরবর্তী কালে তাঁহার এই অমণ-কাহিনী ক্রিজের সম্পাদিত "সংবাদ-কৌমুদী" প্রিকায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ছুংথের বিষয়, উহা আর পাওয়া যায় না।

তিব্বতে যাইয়া ভাঁহাকে একবার বিষম বিপদে পড়িতে
• হঁইয়াছিল। তিব্বতে সর্বপ্রধান বৌদ্ধ পুরোহিতকে লামা বলে।

ভিবৰতীরা লামাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে। তাহারা বলে, লামা জগতের সৃষ্টি ও স্থিতির কর্তা। নির্ভীক ও সত্যসন্ধ রামমোহন এই ভয়ানক অস্থায় কথা সহিতে পারিলেন না। তিনি ইহার ভীত্র প্রতিবাদ করিলেন। ফলে, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। তাঁহাকে মারিবার জন্ম তিব্বতীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। এই বিপদের সময় কোমল-হাদয়া তিব্বতী রমণীরা তাঁহাকে বাঁচাইলেন। এই ঘটনা তাঁহার তরুণ হাদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাই তিনি চিরদিন নারীসমাজের প্রতি সপ্রাদ্ধ ছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ কুমারী কার্পেণার লিখিয়াছেন—"রামমোহনের স্থকোমল স্মেহপ্রবণ হাদয়, চল্লিশ বংসর পরেও, অত্যন্ত আত্রহের সহিত এই সময়ের ঘটনা সকল স্মরণ করিত। তিনি (রামমোহন) নিজে বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতবাসী রমণীগণের সম্মেহ ব্যবহারের জন্ম তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অমুভ্ব করেন।" এইরপে নানাদেশ বেড়াইয়া রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল রামমোহন কাশীতে থাকিয়া হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। কাশীতে থাকিবার সময়ে তিনি ইংরাজীও শিখিতে আরম্ভ করেন।

সত্য বলিয়া যাহা বৃঝিতেন, রামমোহন তাহা কঠিন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেন। তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাধীন চিত্তি কোন কিছুতেই নতি স্বীকার করিত না। ইহার পরিচয় তিনি প্রথম জীবনে যেমন দিয়াছেন, সারাজীবনও তেমনি সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন।

১৮০৩ সালে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। পিতার জীবিত কালে রামমোহন লক্ষ্য পথে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ঈল্পিত ব্রত উদ্যাপনের পথ উন্মুক্ত হইল। পিতৃবিয়োগের পর রামমোহন মুশিদাবাদে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্ফাতুল-মুয়াহীদিন' প্রকাশ করেন। ইহা পারস্থ ভাষায় লেখা। ইহার অর্থ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার।' ইহার ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে তিনি আনক আরবী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মতের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেই তাঁহার মনের ভিতরকার পরিচয় সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহারই লেখা আর একথানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার নাম 'মনাজারাতুল আনিয়ান' বা বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা। উহা পারস্থ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা পাওয়া যায় নাই।

#### বৈষ্য়িক কম'

রামমোহন প্রথম জীবনে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তিই দেখাশোনা করিতেন। পরে কলিকাতায় তিনি কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, সিবিলিয়ানিদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া প্রভৃতি ব্যবসাও করিতেন। রামমোহন নয় বংসর চাকুরি করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র ১ বছর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে ইপ্ত ইপ্তিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। বাকি কয় বছর তিনি ডিগবী সাহেবের খাস মূন্নীর কাজ করিয়াছেন। তাঁহাকে লোকে ডিগবীর দেওয়ান বলিত। এই সকল কার্য করিয়া রামমোহন যথেপ্ত অর্থ উপোর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি তালুক ও কলিকাতায় কয়েকটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। ডিগবী ছাড়াও তাঁহার আরো ত্বই জন কিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক জন কলেক্টর উড্কোর্ড—ইহার অধীন তিনি ফরিদপুরে (সেকালে ইহার নাম ছিল ঢাকাডালালপুর) দেওয়ান ছিলেন। ফরিদপুরের পর রামমোহন কিছুকাল মুর্নিদাবাদে থাকেন। সেকালে আমাদের দেশীয় লোকের

भटक ताक-मत्कारत मतरहरत्र वर् हाकूती हिल रनध्यानी। छेटा বর্তমানকালের শেরেস্তাদারের পদ। ডিগ্বী সাহেব যথাক্রমে রামগড, ভাগলপুর ও রঙ্গপুরের কালেক্টার ছিলেন। সে সময়ে এদেশীয় কর্মচারীদিগকে সাহেব কর্মচারীরা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিত, কাজেই তাহাদের অবস্থাও অত্যন্ত অসম্মানজনক ছিল। এই জন্ম রামমোহন চাকুরী গ্রহণ করিবার সময় ডিগ্রী সাহেবকে বলিলেন, 'আমি কার্যের জন্ম অপেনার সম্মুখে আসিলে, আমাকে আসন দিতে হইবে এবং আমার উপর সামাত্ত আম্লাদের ভায় ত্কুম জারি করিতে পারিবেন না। একথা লিখিয়া আপনি স্বাক্ষর করিয়া দিন, তবেই আমি চাকুরী গ্রহণ করিব।' ডিগ্ৰী সাহেব উহা স্বাক্ষর করিয়া দিলেন, রামমোহন চাকুরী গ্রহণ করিলেন। বোধ হয়, ডিগবী সাহেব পূর্ব হইতেই রামনোহনে প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাকত্কি অনুরুদ্ধ হইয়াই রামমোহন এই চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা এই স্পর্ধাশীল লোকটির কথায় একজন যুরোপীয় কালেক্টারের সেকালে এতটা উদারতা দেখাইবার মত মনোরতি হইত না। রামমোহনের আত্মর্যালা-জ্ঞান অত্যন্ত সজাগ ছিল।

রামমোহন অত্যন্ত স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। আর একটি ঘটনা বলিতেছি। ডিগ্বী যথন ভাগলপুর বদলি হইয়া যান, রামমোহনও সেথানে যান। ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি ভাগলপুর পৌছেন। রামমোহন পাকী চড়িয়া যাইতেছিলেন। সেথানকার কালেকটর স্তার জ্রেডারিক হামিল্টন এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন দেশী লোককে তাঁহার সাম্নেদিয়া চাপরাসী বরকলাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া জ্রেডারিকের অত্যক্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া পাকী হইতে রামমোহনকে নামিতে বলিলেন। কিন্তু রানমোহনের পাকী থামে না দেখিয়া তিনি ঘোডা ছুটাইয়া পাকী আটকাইলেন। তথন রামমোহন

পাকী হইতে নামিয়া ভদ্রভাবে তাহাকে ব্ঝাইতে চেষ্টা করিলেন।
কিন্তু সাহেব রাগিয়া লাল। তাহার গালাগালি থামে না দেখিয়া
রামমোহন পাকীতে যাইয়া বসিলেন এবং হন হন করিয়া চলিয়া
গোলেন। এই অপমানের প্রতিকারের জন্ম রামমোহন বড়লাটকে
প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহাতে ফল হইল। স্তার ফ্রেডারিকের
উপর আদেশ হইল, দেশীয় লোকের সঙ্গে ভবিষ্তাতে যেন এরপ বচসা
না করেন। এই আবেদনটি ইংরেজিতে লিখা ছিল, ইহাই হয়ত
রামমোহনের প্রথম ইংরেজি রচনা (১২ই এপ্রিল, ১৮০৯)।

এই সময়ে দেওয়ানের কার্য অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তখন অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। একজন যুরোপীয় কালেক্টারের পক্ষে এই সমস্ত জটিল নথিপত্র ও দলিলাদি ঘাঁটিয়া বিচার করা শক্ত ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে দেওয়ানের উপর মতামতেরই এসব ক্ষেত্রে প্রাধান্ত ছিল এবং বিশ্বস্ত দেওয়ানের উপর কালেক্টারদের একান্ত নির্ভর করিতে হইত। এই জন্ম রামমোহনকেও ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন অতান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। ডিগ্রী সাহেব রামমোহনের তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি ও সততার উপর সম্পূর্ণ ভর্মা করিতেন।

এই সময়ে রামমোহন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।
পূর্বেই বলিয়াছি, কাশীতে অবস্থানকালে তিনি প্রথম ইংরাজী
শিখেন। তাহা সামান্ত মাত্র। তখন তাঁহার বয়্যস বাইশ বংসর।
এই প্রাপ্তবয়্যসে তিনি অধিকতর পরিশ্রম ও উংসাহের সহিত ডিগ্বী
সাহেবের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি এত
• স্থান্দর ও শুদ্ধ ইংরাজী লিখিতেন যে ডিগ্বী সাহেব নিজেও তাঁহার
অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। য়ুরোপ হইতে ডিগ্বী সাহেবের
নিকট যে সকল সংবাদ-পত্র আসিত, রামমোহন তাহা সয়য়ে
• প৾ড়িতেন। এই সময় হইতেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতি সয়য়ে তাঁহার

পরিচয় লাভ হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনা, বিশেষ ভাবে নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান ও বীরত তাঁহাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিত।

রামমোহন পরবর্তী কালে 'কেন উপনিষদ্' ও 'বেদান্তের চূর্ণক' ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডিগ্বী সাহেব বিলাতে ঘাইয়া উহা পুনমু জিত করেন। উহার ভূমিকাও তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন। ভাহাতে তিনি রামমোহনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, সেই সময়ে সারা দিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যাকালে আপনার বাড়ীতে ধর্মালোচনা করিতেন। অনেক মাড়োয়ারী সেখানে আসিতেন। তাঁহাদের জন্ম রামমোহন কল্লস্ত্র' প্রভৃতি জৈনদিগের ধর্মণান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। রামমোহন এই সান্ধ্য সভায় পৌত্তলিকতার বিক্লন্ধে বলিতেন। গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিহন্দ্রী দাঁড়াইলেন। ইনি রংপুর জজকোর্টের দেওয়ান ছিলেন এবং পারস্থ ও সংস্কৃত ভাষায় স্প্রতিত ছিলেন। ইনি রামমোহন রায়ের বিক্লন্ধে 'জ্ঞান-চন্দ্রিকা' নামক একখানি পুস্কুক রচনা করেন। তাঁহার অনুগত অনেক লোক ছিল। তাহাদের দ্বারা রামমোহনের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট চেষ্টা সন্ত্রেও রামমোহন অ-জেয় ও অ-নতই রহিলেন।

১৮১৪ সালে ডিগ্বী সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। সেই বছরই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার জীবনে এক বিচিত্র কর্মবহুল অধ্যায় আরম্ভ হইল।

#### রামমোহন কেমন ছিলেন

( যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের কথা )

রামমোহন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ সুশ্রী ও সুগঠিত ছিল। তাঁহার শরীরটি দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট উচ্চ ছিল। তাঁহার স্বুরুৎ মস্তিচ্চ দেখিয়া বিলাতের বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মস্তিচ্চ যত বড় হয়, রামমোহনের মাথা তাহাদের চেয়েও অনেক বড় ছিল। বিলাতে রামমোহনের চিকিৎসক তাঁহার পাগড়ীটি ঘাট বৎসর যাবৎ পরম যত্তে রাথিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাতে যাইয়া উহা আমাদের দেশে লইয়া আসিয়াছেন। উহা এত বড় যে অনেক বড়-মাথাওয়ালা লোকের মাথায়ও উহা বড় হয়।

রামমোহনের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অসাধারণ ছিল। তিনি সমস্ত দিনের মধ্যে বার সের ছুধ পান করিতেন। শোনা যায়, তিনি নাকি একবারে একটি আস্ত পাঠার মাংস খাইতে পারিতেন।

রামমোহন যখন কলিকাতায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার আরম্ভ করেন সেই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী একদল লোক তাঁহাকে মারিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া রামমোহনের সিংহবীর্য গর্জিয়া উঠিল—''আমাকে মারিবে ? কলিকাতার লোক আমাকে মারিবে ? তাঁহারা কি খায় ?" রামমোহনের নিজের শক্তি-সামর্থোর উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল।

•• রামমোহন মাংস ভোজনের পক্ষণাতী ছিলেন। তিনি নিজেও নিয়মিত মাংস খাইতেন। তিনি বলিতেন, বাঙালী জাতিকে অধিকতর বলশালী হইতে হইলে, তাহাদের মাংস খাওয়া একাস্ত দরকার। ¥

রামমোহন বাইশ বংসর বয়সের সময় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এই অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেও কতিপয় বংসর পরে তিনি ইংরাজীতে মুদক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত দশটি ভাষায় মুপণ্ডিত ছিলেন—সংস্কৃত, পারসি, আরবি, উর্চু, বাংলা, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক্ ও হিক্র। সেকালে তাঁহার মত অত-বড় পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ্ এদেশে কেহ ছিল না। এই সকল ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

রামমোহনের মেধা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। পরম নিষ্ঠা ও একাপ্রতার সহিত তিনি অধায়ন করিতেন। একদিন তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া নির্জ্জন গৃহে সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ পড়িতে বসিলেন। এদিকে ছপুর অতিক্রাস্ত হইয়া গেল। কেত সাহস করিয়া গন্তীর-প্রকৃতি রামমোহনের তপোবিল্ল ঘটাইতে পারিল না। যথন তিনি পড়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন, তথন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই একদিনে একাসনে বসিয়া তিনি নাকি সমগ্র রামায়ণখানা শেষ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের মেধাশক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। একবার এক পণ্ডিত রামমোহনের নিকট কোন একখানি তন্ত্র বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামমোহন দেখিলেন, তিনি উক্ত গ্রন্থ কখনও পড়েন নাই। পণ্ডিতকে বলিলেন, আপনি কাল ঠিক এই সময়ে আসিবেন, বিচার হইবে। রামমোহনের নিকট উক্ত প্রস্থ ছিল না। পণ্ডিতটি চলিয়া গেলে, তিনি শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে ঐ পুঁথিখানি আনিলেন। সমস্ত দিনে উহা পড়িয়া ফেলিলেন। পর্যাদন যথাসময়ে পণ্ডিত আসিলেন। সে দিন তর্কে রামমোহনের নিকট প্রাপ্ত হইয়াই পণ্ডিত মহাশয়কে ফিরিতে হইয়াছিল। একবার মাত্র পড়িয়াই রামনোহন সমস্ত বইখানি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়। রামনোহন অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াণ্ডনা করিছেন। রাক্তি
ছুইটা তিনটার আগে কোন দিন ঘুমাইতেন না। তাঁহার পড়ার
ঘরে একটি বড় ঘুরানো গোল টেবিল ছিল। উহার উপর অনেক
বই থাকিত। যখন যে-খানি দরকার পড়িত টেবিলখানি ঘুরাইয়া
দিতেন, বই হাতের কাছে আসিয়া পড়িত, তাঁহাকে উঠিয়া বই
আনিতে হইত না।

রামমোহন ছেলেপিলেদের খুব ভালবাসিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বড় স্থানর কথা লিখিয়াছেন। মহর্ষি তখন আট নয় রছরের বালক। মহর্ষি লিখিয়াছেন—

"রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন।
প্রায় প্রতি শনিবার বিলালয়ের ছুটি হইলে পর আমি রামপ্রসাদের
সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার উল্লানে একটি বৃক্ষের
শাখায় একটি দোলনা ছিল। রমাপ্রসাদ ও আমি উহাতে তুলিতাম।
কখনও কখন রাজা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন।
আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন
এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।

"রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যথন ইচ্ছা রাজার
নিকট যাইতে পারিতাম। একদিন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু
দিয়া কটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "বেরাদর, আমি
মধু ও কটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন
করিয়া থাকি।" কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময়ে
তাঁহার বাটাতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি
স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সরিষার তৈল মদন
করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান্
পুক্ষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসণেশী
সমূহ শক্ত ছিল। তৈলম্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুপ্পার্শ্বে

আমার মনে ভীতিসঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আরতি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকাশু জ্বলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি একঘন্টারও অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রেমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আর্ত্তি করিতেন।

"আমি নিচুফল অভিশয় ভালবাসিতাম। যথন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌজ্রতাপে উন্থানে অমণ করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, 'বেরাদর, এখানে এস, তুমি যত নিচু চাও, আমি দিব। রৌজে বেড়াইতেছ কেন?' তথন তিনি মালীকে আমার জন্ম সুপক নিচুসকল আনিতে বলিতেন।"

রামমোহন নিজের শরীরের অত্যন্ত যন্ত্র লইতেন। উহা
ভগবানের মন্দির বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের লোকদের
স্থায় তাঁহারও বাবরী চুল ছিল। চুলগুলির অতিশয় যন্ত্র করিতেন
এবং সেজক্য কেশবিস্থাসে তাঁহার অনেক সময় যাইত। এক কথা
উল্লেখ করিয়া একদিন তাঁহার প্রিয় শিয়্ম তাঁরাপদ চক্রবর্তী
বলিলেন, "আপনি কি 'কত আর স্থেখ মুখ দেখিবে দর্পণে' গানটি
ভগ্ন পরের জন্মই লিখিয়াছিলেন ?" রামমোহন লজ্জিত হইয়া
বলিলেন, "বেরাদর, ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ।" রামমোহনের
কোন ক্রটির কথা যে-কেহ উল্লেখ করিয়া বলিলে, ভিনি ভাহা অভ্যন্ত
উদারভাবে গ্রহণ করিতেন।

এখানে বলা আবশ্যক, রামমোহন তাঁহার বন্ধু ও স্লেহাস্পদ-দিগকে পরম প্রীতিভাবে 'বেরাদর' বলিয়া ডাকিতেন। বেরাদর পার্সি শব্দ, উহার অর্থ ভাই। বেরাদর কথাটি তাঁহার মুখে বড়ই মিষ্টি শোনাইত।

রামুমোহন একদিকে যেমন তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনি বিনয়ী ও নম ছিলেন। তাঁহার নিকট দরিতে বা ধনী সকলেই সমভাবে সমাদর পাইত। সকল মহাপুরুবের স্থায়, রাজা রামমোহনও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন।
একবার বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাত্ব তাঁহার সহিত সাক্ষাং
করিতে আদেন, সেই সময়ে রামমোহনের একজন বন্ধুও উপস্থিত
হন। রামমোহন উভয়কে সমান আদরে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

একদিন রামমোহন চোগা-চাপকান পরিয়া বৌবাজারে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, এক তরকারীওয়ালা তাঁহার বোঝা নামাইয়া তাহা আর তুলিতে পারিতেছে না। কেহ লোকটাকে সাহায্যও করিতেছে না। তখন রামমোহন নিজে যাইয়া লোকটার বোঝা মাধায় তুলিয়া দিলেন।

রানমোহনে পৌরুষ ভেল্পবিতা ও কুস্থম-কোমল কমনীয়তা একাধারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নীচতা ও ক্ষুত্রতা রামমোহন অস্তরে অস্তরে ঘুণা করিতেন।
একবার কলিকাতার তদানীস্থন বিশপ মিডিলটনের সঙ্গে তিনি
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিশপ কথায় কথায় রামমোহনকে
খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে অমুরোধ করেন। খুষ্টান হইলে রামমোহনের
অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইবে, তাহাও বলেন। এই কথা
শুনিয়া রামমোহন বিশপটির উপর এরপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে,
তিনি আর কথনও তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করেন নাই।

রামমোহনের একটি দিনলিপি এখানে লিখিতেছি।

'রামমোহন খুব ভোবে উঠিতেন। প্রত্যেহ ভোরে বেড়াইতে বাহির হইতেন। স্নানের পূর্বে তিনি উত্তমরূপে শরীরে তৈলমর্দন করিতেন। ছইটি জোয়ান লোক তাঁহার গায়ে তৈল মালিশ কুরিয়া দিত এবং শরীর ডলিয়া দিত। এই সময় তিনি মৃশ্ধবোধের স্থ্র পড়িতে থাকিতেন। স্নানের পর ভারতীয় প্রথায় জোরাসন করিয়া বিসয়া আহার করিতেন। প্রাক্তে তিনি মাছভাত ও ছধ থাইতেন। ইহার পর সাধারণতঃ ছটা পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজকর্ম করিতেন। তৎপর বৈকালে তাঁহার সাহেব বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। রাত্রে তিনি বিলাতি নিয়মে মুসলমানী ধাবার থাইতেন—পোলাও, কোপ্তা, কোর্মা ইত্যাদি।

রামমোরন বাড়িতে থাকিতেও মুসলমানী পোষাক-পরিছেদ পরিতে ভালবাসিতেন। পায়জামা, চোগা-চাপকান ও পাগড়ী না পরিয়া বাড়ির বাহির হইতেন না। সর্বাদা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন। বিলাতে মূত্যুকালেও তাহার যজ্ঞসূত্র অঙ্গে সংলগ্ন ছিল। মুসলমানদের অনুকরণে কখনও খালি মাথায় বসিতেন না। ব্রহ্মসভায় যাইবার সময়েও তিনি বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বরের রাজ-দরবারে যাইতে হইলে ভাহার যোগা পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত।

# পারিবারিক ও সামাজিক জীবন —নির্যাতন ও উৎপীড়ন

"মহাপুরুষ যথন আসেন তথন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোন সার্থকতা নেই। তেনে-চলার দল মানুষের ভাসার স্রোতকেই মানে। যিনি উল্লিক্তে নিয়ে তরীকে বাটে পৌছিয়ে দিবেন, তাঁর ভুংথের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূপতা তাঁর প্রত্যেক পদেই।"
— রবীক্রনাধ

সেকালে কুলীন বাহ্মণেরা অতি শৈশবেই বিবাহ করিতেন।
তাহাদের মধ্যে বহু বিবাহও প্রচলিত ছিল। রামমোহনও এই
সামাজিক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার
তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হয়। সে বালিকা
শৈশব অতিক্রমনা করিতেই মারা যায়। রামমোহনের যখন নয় বছর
বয়স, সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুন্বার বিবাহ দেন।
এই বছরই আর একটি মেয়ের সঙ্গেও তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

রামমোহনের ছই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ রাধাপ্রসাদ ১৮০০ সালে জন্ম প্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুল্রের নাম রমাপ্রসাদ।

রামমোহন তথন কলিকাতাঁ আসিয়াছেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার আতুপুত্র গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহার বিরুদ্ধে এক মকদমা রুজু করেন। রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গাবিন্দপ্রসাদ এগুলির অংশ দাবী করেন। রামমোহন এ দাবী অগ্রাহ্য করেন। পূর্বইে বলিয়াছি, রামমোহনের পিতা নিজেই ছেলেদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ কিছুদিন পরে মকদমা মিটাইয়া ফেলেন। ইহা ছাড়াও আরো কতকগুলি মামলায় তিনি এ সময়ে জড়িত হইয়া পড়েন। আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধতা তাঁহাকে কম সহিতে হয় নাই।

রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় তাঁহার বিরুদ্ধ দল যাহাতে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। রামমোহনকে সবদিক্ দিয়া 'একঘরে' করিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু সবই বার্থ হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের পাশের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ চারি পাঁচ হাজার লোকের দলপতি ছিলেন। তাহার লোকেরা রামমোহনের বাড়ীর নিকটে আসিয়া অতি প্রভূাবে মুরগীর ডাক ডাকিত, অন্দরে গরুর হাড় ফেলিয়া দিত। রামমোহন এই সকল উৎপাত ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করিতেন।

রামনোহন কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী রঘুনাথপুরে এক ন্তন বাড়ী
নির্মাণ করিলেন। রংপুর হইতে কর্মত্যাণ করিয়া কলিকাতা
যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এই বাটিতে কিছু দিন বাস
কুরিতেন। এই বাড়ির সম্মুখে একটি মঞ্চ নির্মাণ করিয়া উহার
পার্শনেশে তিনটি বৈদিক বাণী খোদিত করিয়াছিলেন—ওম্, তংসৎ,
একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই মঞ্চে তিনি প্রত্যহ তিনবার উপাসনা

করিতেন। কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া এবং বাড়ী হইতে

কলিকাতা যাওয়ার সময় তিনি এই মঞ্চী প্রথমে প্রদক্ষিণ করিতেন।

রামমোহনের বিপক্ষীয় দল ছড়া গাইত—
স্থাই মেলের কুল
( বেটার ) বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল।
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
বানিয়েছে স্কুল।
ও সে জেতের দফা
করলে রফা, মজালে তিন কুল॥

ছেলেরা দল বাঁধিয়া রাজাকে ক্ষ্যাপাইত। কলিকাতায় থাকিতে তিনি যখন ব্রহ্মসভায় উপাসনা করিতে যাইতেন, লোকে তাঁহার গাড়ীতে ঢিল ছুঁড়িত। এজন্ম অনেক সময় তাঁহাকে দরজাবন্ধ করিয়া যাইতে হইত।

এক সময়ে তাঁহার বিরোধী দল রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছিল। এমন দিনও গিয়াছে, যখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ম আততায়ী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে। সেই সময়ে রামমোহন একাকী একমাত্র কিরিচ সম্বল করিয়া পথ চলিতেন। অনেক সময় তিনি পিস্তলও সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। রামমোহন অত্যস্ত সাহসী ও সতর্ক ছিলেন। গৃহে এবং বাহিরে রামমোহনকে কী যে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে, ভাবিলে তাঁহার বিশাল মনুয়াজের নিকট মাথা আপনি নতি স্বীকার করে। এই যে এত নির্যাতন, উৎপীড়ন, সংগ্রাম-সংঘর্ষ ও বাধা-বিপত্তির মধ্যদিয়া রামমোহন জীবনখানি বাহিয়া চলিয়াছেন, ইহার বিক্লছে তিনি কোন-দিন কাহারো কাছে অভিযোগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা য়ায় নাই। তাঁহার কোন লেখাতে তিনি অস্তরের এই ছল্বের পরিচয় দেন নাই।

নির্বিকার চিত্তে সব-কিছুই সহিয়াহন। ভাবিলে অবাক্ ইইডে হয়। মাতা-পিতা যাঁহাকে বারবার ভাগে করিয়াছের, নিজের পদ্মীরা পর্যন্ত যাঁহার জীবন-সংগ্রাম হইতে ক্লে মুহ্নিট্রেন, সমাজ যাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র ছিলা করে নাই, দেশ যাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে, দেই মহাপুরুষ দেই স্থজন-পরিজন, সমাজ ও দেশবাসীর জন্ম কি না করিয়াছেন। "শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্থদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ? সমাজের যে-কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে দে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালে নৃতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

"এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তন্ধ ছিল এমন সময়েই ভরেতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এক প্রকাশু বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈংস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তাঁর মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে।"

Acc. 2495

#### কলিকাতায় আগমন—জীবন-ব্রত উদ্মাপন

১৮১৪ সালে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।
তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর। কলিকাতা আগমন রামমোহনের
ক্ষীবন-ইতিহাসে একটা বিশেষ ঘটনা। এক্ষণে বিষয়-কর্ম হইতে
অবসর গ্রহণ করিয়া রামমোহন একান্ত ভাবে তাঁহার জীবন-ত্রত
উদ্যাপনে ত্রতী হইলেন। দশ বছর সরকারী কান্ধ করিয়া তিনি
বৈ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা দেশের উন্নতির ক্ষক্ত

ব্যন্থিত হইতে লাগিল। রামমোহন এখন হইতে সমস্ত সময়, শক্তি ও অর্থ পরম উৎসাহে একাস্কভাবে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—সর্বক্ষণ এই কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮১৪ সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই যোল বছর তাঁহার জীবনের কর্মযুগ বলা যাইতে পারে। এই যোল বছর রামমোহন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার সকল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এই স্থার্থ কালে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। অক্লান্ত ভাবে দিনের পর দিন তিনি বড়ের বেগে কর্ম-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এক একটি বছর অভিক্রম হইত, রামমোহনেরও কর্মপ্রবাহ বাড়িয়া চলিত। কত যে কাজ, কত যে ভাবনা তিনি এই কয় বছরে করিয়া গিয়াছেন তাহার বিশালতা ওবিচিত্রতার কথা মনে করিলে বিশ্বিত হইতে হয়, শ্রায় মাথা নত হইয়া আসে।

তাঁহার কাজের কথাগুলি বলিবার পূর্বে গোটাকয়েক কথা বলিয়া লইব। রামমোহন যথন কলিকাতায় আদিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার-সাধনে মনোযোগী হইলেন, সেই সময়ে গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ খড়া-হস্ত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে তিনি মৃষ্টিমেয় একদল লোকের ব্রুত্ত লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের কথা একটু বলা আবশুক। রামমোহনের জীবন-সংগ্রামে ইহাদের কথা একটু বলা আবশুক। রামমোহনের জীবন-সংগ্রামে ইহারাে তাঁহাকে অনেকটা সহায়তা করিয়াছেন। ইহারাে পারস্থ ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে ইহানের আস্থাও বিশেষ ছিল না। এইরূপ নিরবলম্ব অবস্থায় ইহারা রামমোহনের পতাকাতলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাদের মধ্যে জোড়াসাঁকাের দারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসরক্ষার ঠাকুর, টাকীর, কালীনাথ ও বৈকুঠনাথ মুসী, বন্দাবন মিত্র (ডাঃ রাজেজ্বলাল মিত্রের ঠাকুরদাদা), কাশীনাথ মন্ত্রিক, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলিনিপাড়ার অন্ধলাপ্রসাদ বানার্জি এবং বৈত্যনাথ বানার্জি

রামমোহন . ২১/

উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ব্রজমোহন মজুমদার, হলধর বস্থ, নন্দকিশোর বস্থ (রাজনারায়ণ বস্থর পিতা), রাজনারায়ণ সেন, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতিও তাঁহার সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আদিয়া রামমোহন রায় মাণিকতলায় থাকিতেন।
মাণিকতলায় লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনি এই বাড়ীখানি
কিনিয়া উহা ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত করিয়াছিলেন।
রামমোহন কলিকাতার একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার
এই বাড়ীতে বহু সম্রাস্ত ব্যক্তির সমাগম হইত। বিদেশ হইতে
কেহ এ দেশ ভ্রমণে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইত।
ইহা ছাড়াও রামমোহনের কলিকাতায় আরও বাড়ী ছিল।
মানিকতলার এই বাড়ী হইতেই রামমোহন জীবনের সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইলেন।

#### আগ্নীয় সভা

রামমোহন নিজের মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্ম যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'আত্মীয় সভার' প্রতিষ্ঠা একটি। যে-বছর তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন, তাঁহার পর বংসরই আত্মীয়-সভা স্থাপিত হইল (১৮১৫)। উহা প্রথমে তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সর্বশেষে বড় বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাটীতে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। আত্মীয় •সভা সপ্তাহে একদিন করিয়া হইত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বেদাস্তাম্যায়ী এক ব্রহ্মের উপাসনা এবং পৌত্তলিকতা হইতে দ্রে থাকা। এই সভায় সর্বপ্রথম রামমোহনের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বৈদ পাঠ করিতেন। ভারপর বেতন-ভোগী গায়ক গোবিন্দ

মাল রামমোহনের রচিত একেশ্বরাদী ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতেন। এই সভায় সকলে প্রবেশ করিতে পারিত না। শুধু রামমোহনের কয়েক জন বন্ধু ইহাতে যোগদান করিতেন।

কিন্তু এই সময়ে আত্মীয় সভার বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র নিন্দা প্রচার হইতেছিল। এমন সব মিথাা অপবাদ রটিতে লাগিল যে আত্মীয় সভায় গো-বধ করা হয়। ফলে, রামমোহনের অনেক বন্ধ্ তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু রামমোহন দমিবার লোক ছিলেন না। অদমা তাঁহার কর্মশক্তি ছিল, অফুরস্ত ছিল তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা।

আত্মীয় সভা যথন বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ১৮১৯ সালে উক্ত বাটীতে মাদ্রাজের প্রদিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের এক শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। ইহাতে হিন্দুসমাজে খ্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমা পূজা এই তর্কের বিষয় ছিল। রামমোহন এই তর্ক-সভায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাছলা, তিনিই ইহাতে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর রামমোহনের বিরুদ্ধে নৃতন বিপদ্ উপস্থিত হইল।
তাহার ভাতৃপুত্র তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার
জন্ম কলিকাতা সুখ্রীম কোটে মামলা উপস্থিত করিলেন। তুই বছর
এই মামলার জন্ম রামমোহনকে বড়ই বিত্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে
হইয়াছিল। তত্পরি বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গেও এক মোকদ্দমা
চলিয়াছিল। এই সকল কারণে আগ্রীয় সভা তুই বছর বন্ধ ছিল।
বিশেষতঃ রামমোহন এই সময় হইতে তাঁহার বন্ধু অ্যাডাম সাহেবেরি
সঙ্গে খ্রীষ্ঠীয় ইউনিটেরিয়ান ভজনালয় প্রতিষ্ঠার জন্মও ব্যস্ত ছিলেন।

এইরপে কলিকাতায় একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই রামমোহন পূর্ব উভ্তমে তাঁহার প্রচার কার্য চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

# হিদুশান্ত প্রচার

রামমোহনের জীবন কর্মবহুল হইলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি সর্বোপরি বিশেষ ভাবে একজন ধর্ম-সংস্কারক। রামমোহনের ধর্মমত কি ছিল তাহা পরবর্তী অমুচ্ছেদে আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে গেলৈ বলিব, রামমোহন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী ছিলেন এবং শাঙ্করবাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে শাঙ্করবাদের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধও ছিল যথেষ্ট এবং তাঁহাকে কোন মতবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। সেকালের প্রচলিত বহুদেববাদ-সমাচ্ছেন্ন হিন্দুসমাজে তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এই জন্মই সর্বপ্রথমে রামমোহন ব্রহ্ণবাদ-প্রতিপাদক উপনিষদাদি বেদান্ত-শান্ত্রসমূহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্ত্র গ্রন্থ-প্রচারে রামমোহনের "পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শান্ত্রনারই প্রতিপন্ন করিবেন, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ।" বিশেষতঃ এই সময়ে দেশে স্বাধীন চিন্তা বা বিচার-বিতর্কের উন্মেষ হয় নাই, সকলে শান্ত্রকেই যুক্তি-তর্কের অতীত বলিয়া প্রামাণ্য মনে করিত। রামমোহন সেই যুগেরই মান্ত্রষ। যদিও তাঁহার নিজের জীবনে প্রকটা যুক্তিবাদের (Rationalism) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তথাপি পারিপার্শ্বিকের এই সন্ধীর্ণ দৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া শান্ত্রকেই স্বতঃ-প্রমাণ বলিয়া স্বাকার করিয়া লইতে হইয়াছিল, কেননা শান্ত্র-বিরুদ্ধ যুক্তি কেহ গ্রাহ্য করিত না।

১৮১৫ সালে রামমোহনের "সকল বিচারের ভিত্তিস্বরূপ" সর্বপ্রথম বেদাস্ত গ্রন্থ বা বেদাস্ত-স্তের ভাষ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহার পর বংসর ইহার হিন্দুস্থানি (উর্দু) ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে বাংলা গছের শৈশবকাল। উনবিংশতি শতাকীর পূর্বে বাংলা গছরচনা বিশেষ কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। ১৮০১ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এইখানে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের বাংলা শিখাইবার জ্বন্থ ঐ কলেজের ক্ষেকজন পণ্ডিত খানকতক বাংলা গছা প্রন্থ রচনা করেন। উহা একেবারে সংস্কৃত-ঘেষা—সন্ধি-সমাস-বিবর্জিত সংস্কৃত বই বলিলেই চলে। রামমোহনের পূর্বে ইহাই ছিল একমাত্র বাংলা গছা রচনা। লোকে এতদিন পছা রচনার সঙ্গেই অভ্যন্ত ছিল। গছা কি করিয়া পড়িতে হয় তাহাও লোকে জানিত না। রামমোহন এই সংস্কৃত-বহুল বাংলাকে সরল ও সহজ করিলেন। লোকে যাহাতে গছা পড়িতে পারে, তজ্জন্ম তাহার প্রথম বাংলা গ্রন্থ বেদান্তস্ত্রে গছা পঠনের একটা নিয়ম লিখিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, সে কালে বাংলায় বিরাম-চিহ্ন কমা বা সেমিকোলনেরও প্রবর্তন হয় নাই।

রামমোহনের এই বেদান্ত গ্রন্থ সহক্ষে চল্রদেশ্যর বস্থু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"তিনি (রামমোহন) তাহার (বেদান্তের) যে প্রকার বাঙ্গালা অন্ধবাদ দিয়াছেন, তাহা যদিও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি বেদান্তের সমৃদায় সার তাৎপর্যই তদ্দারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে কিছুতেই এরপ ভাষ্ম করা যায় না। তিনি যে সহজ প্রণালীতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন শাস্ত্রান্থমাদিত, তেমনি হুদয়গ্রাহী। বিচারতঃ তাঁহাকে একজন হিন্দুশাস্ত্রীয় দর্শনকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"

১৮১৬ সালে রামমোহন কেন এবং ঈশ উপনিষদ প্রকাশ করেন এবং ১৮১৭ সালে কঠ, মণ্ড্ক ও মাণ্ড্ক্য উপনিষদ প্রকাশিত হয়। শেষোক্তথানি ছাড়া ইহার সকলগুলিই তিনি ইংরাজীতে অন্দিত করিয়াছিলেন। সবগুলি উপনিষদ্ই ভাষ্য ও ভূমিকা সহিত ছাপা হুইয়াছিল। তথন দাম দিয়া বই কেনার মত মনোর্ত্তি লোকের ছিল না। রামমোহন বিনাম্ল্যে ইহা বিতরণ করিয়াছেন। আনেক বই একাধিক বারও ছাপাইয়া বিলি করিয়াছেন।

"বেদাস্তস্ত অতি বিস্তৃত ও কঠিন গ্রন্থ। যদিও রামমোহন রায় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে সংক্ষেপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; কিন্তু ততখানিও অধ্যয়ন করা এবং তাহার মর্ম ও মীমাংসা অবধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল না। এজন্ম তিনি উহার তাৎপর্য সার সঙ্কলন পূর্বক বেদাস্তসার নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।"

১৮১৬ সালে ইহার ইংরেজী অনুবাদে খ্রীফীয় পাদরীগণ চমংকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের পরিচয় য়ুরোপে প্রচার করিয়াছিলেন।

রামমোহনের পূর্বে বাংলার পণ্ডিতেরা ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বেদ-উপনিষদের কথা একরপ ভূলিয়া গিয়াছিল। এমন কি অনেকে মনে করিত, উহা রামমোহনের নিজের তৈরী জাল গ্রন্থ। বাংলাদেশে বেদ ও বেদাস্তের চর্চা রামমোহন এযুগে প্রবর্তন করিলেন। ইহা বাংলার জাতীয় জীবনে তাঁহার মস্ত বড় দান।

যে বেদ শৃত্তে উচ্চারণ করিলে জিহ্ব। কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহাই রামমোহন আপামর সর্ববসাধারণে ছড়াইয়া দিলেন। হিন্দু সমাজে বিষম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার স্থাষ্ট হইল। নির্যাতন রামমোহনের উপরও প্রবল বেগে পতিত হইল। সেই কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন তাঁহার ইংরাজী বেদাস্ক গ্রন্থের ভূমিকায় লিথিয়াছিলেন—"আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার আদেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন আত্মীয়গণেরও তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হুইতে হুইয়াছে। কিন্তু ইহা যতই কেন অধিক হুউক না, আমি এই বিশ্বাদে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্ত চেষ্টা লোকে ন্তায় দৃষ্টিতে দেখিবেন, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অস্ততঃ এই সুখ হুইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে, আমার আস্তরিক অভিপ্রায় সেই পুরুষের নিকট গ্রাহা, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া প্রকাশ্রে পুরস্কৃত করেন।"

রামমোহনের ভবিশ্বদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

#### বিচার ও বিতর্ক

এই সকল গ্রন্থ প্রকাশের ফলে রামমোহনের খ্যাতি দেশের সর্ববিত্র ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি এই সময়ে ইংলগু, ফরাসীদেশ এবং আমেরিকাতেও রামমোহন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার ফলে চারিদিক্ হইতে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ রামমোহনের বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

১৮১৩ সালে মান্তাজ গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রধান ইংরেজী শিক্ষক শঙ্কর শান্ত্রী নামক এক পণ্ডিত 'মান্তাজ ক্যুরিয়ার' (Madras Courier) পত্রিকায় রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রতিমাপূজার সমর্থন করিয়া এক চিঠি প্রকাশ করেন। উহার উত্তরে রামমোহন 'A Defence of Hinduism' (হিন্দুধর্মের সমর্থন) নামে একখানি প্রতিবাদ পুস্তিকা মুন্তিত করেন। ইহার মধ্যে শঙ্কর শাস্ত্রীর চিঠিখানিও পুনঃমুন্তিত করিয়া দিয়াছিলেন।

29

ইহার কয়েক মাস পরেই কলিকাতা গবর্নমেন্ট কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিতালয়ার 'বেদাস্কচন্দ্রিকা' নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া রামমোহনের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইলেন। উভয় পক্ষের মতামত বাঙ্গালা এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহনের প্রতিপাত বিষয় ছিল, 'সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রায়ুসারে ব্রক্ষোপাসনাই সার ও শ্রেষ্ঠ উপাসনা।' 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে রামমোহন ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিতালয়ার, রামমোহনকে মতি কদর্য বিদ্রেপ ও ছ্র্বাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রামমোহন যে উদারতা ও মহামুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রামমোহনের উপয়ুক্ত। রাজা লিখিয়াছিলেন—"আমারদিগের সম্বন্ধে যে বাঙ্গ, বিদ্রুপ, ছ্র্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে, পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু এবং ছ্র্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়; দ্বিতীয়ঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে, ছ্র্বাক্য কথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই।''

ইহার পর এক গোস্বামী রামমোহনের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করেন। ১৮১৮ সালে ২রা শ্রাবণ রামমোহন 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামে এক প্রতিবাদ-পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

ইহার পর এক কবিতাকারের পুস্তিকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া রামমোহন এক পুস্তিকা রচনা করেন ( ১৮২০ সাল )।

কলিকাতা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী'
নাম গ্রহণ করিয়া রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন।
রামমোহন উহার উত্তরে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে এক পুস্তিকা
প্রকাশ করেন। ১৮২২ সালে উহা ছাপা হয়। ইহা প্রকাশিত
ইইলৈ তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামে আর এক গ্রন্থ
ছাপিয়া রামমোহনের পাল্টা জবাব দেন। ইহাতে রামমোহনকে
'পাষণ্ড' এই নামে গালি দেওয়া হইয়াছে। রামমোহন ইহার উত্তরে
'পথা প্রদান' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখেন।

একদিকে রামমোহন পুস্তক লিখিয়া লিখিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা তর্কসভায় বড় বড় পতি এনিগের সহিত শান্ত্রীয় বিচারদারাও তাঁহার মত প্রচারিত হইতেছিল। প্রক্রমণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের বিচারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮১৯ সালে বাগবাজারে চৌবের বাড়ীতে আত্মীয় সভায় এই বিচার হইয়াছিল এবং রাজা রাধাকাস্তদেব গোঁড়া হিন্দু-পক্ষীয়দিগের পৃষ্ঠপোষকরূপে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে সহরে একটা বিষম ভোলপাড় স্পষ্টি ইইয়াছিল। রামমোহন এই বিচার-কথা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ছাপিযাছিলেন।

রামমোহনের "এই সকল বিচারগ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার। রামমোহন রায় পূর্বোক্ত বেদাস্তস্ত্র এবং উপনিষদ্ সকলের সহযোগে এক এক ভূমিকা দিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠ্য ও ওচিত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারিগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ওচিত্য এবং রামমোহন রায়ের ও তাঁহার অমুবর্তিগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা, বেদবিচারের অক্ষমতা, এবং বিবিধ ব্যবহার-দোষ প্রদর্শন করিয়া এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উল্লিখিত উত্তর গ্রন্থকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে পথ্যপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচারগ্রন্থ অপেক্ষা বৃহং। ইহাতে প্রায় তাবং বিচারগ্রন্থের মর্ম পাওয়া যায়।"

এই সকল তর্ক-বিতর্কে—কি লেখায় কি আলোচনশর রামমোহনের চির গান্তীর্য ও স্থৈয় কখনও বিচলিত হইত না। লোকের কটু-কাটব্যে বা নিন্দা-কুৎসায় তিনি কখনও উত্তেজিত ইইতেন না। রামমোহনের আর একটি বিশেষত ছিল; তিনি

কখনও বাজে বকিতেন না—যত্টুকু লেখা আবশ্যক বা বলা আবশ্যক শুধু তাহাই বলিতেন। রামমোহন বলিতেন—'ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষের মত ও তাবকে আমাদের শ্রহ্মা করা উচিত।" আমার নিজের জয় চাই না, সত্যের জয় হউক—ইহাই তাঁহার জীবনের সকল কর্মের মূল মন্ত্র ছিল।

. 23

### খ্যীয় পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অভিযান

১৮২০ সালে দেশবাসী অবাক হইয়া দেখিল, রামমোহন খীও খ্যেটর উপদেশ—শান্তি স্থের পথ' (Precepts of Jesus— Guide to Peace and Happiness) এই নামে এক নৃতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশ রামমোহনের পক্ষে অত্যন্ত সাহসের কাজ হইয়াছিল। একথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সে সময়ের হিন্দু সাধারণের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় জানা আবশ্যক। সেকালে হিন্দুগণ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অত্যন্ত ঘুণার চোখে দেখিতেন। এমন কি সাহেবদের সহিত সর্ব প্রকার সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতেন। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্থাসিদ্ধ স্কট্লণ্ডীয় মিশনারী ডাঃ ডাফ যখন কলিকাতায় প্রথম তাঁহার মিশনারী স্কুল খুলিলেন, তখন কেহ তাঁহার স্কুলে ছাত্র দিল না। অথচ ইংরেজী শিক্ষার জন্ম সকলেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সেই সময়ে রামমোহনের মত প্রতিপত্তিশালী লোককে সমস্ত শক্তি বায় করিয়াও মাত্র ছয়টি ছেলে পাইতে হইয়াছিল। ইহাদিগকে অইয়াই ডাফ সাহেবের স্কুল আরম্ভ হইয়াছিল। এমনি বিরুদ্ধ ভাব ছিল খ্রীষ্টায়ানদের বিরুদ্ধে। রামমোহন কিন্তু উদারতা-প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে ভুল 'বুর্ঝিল। রামমোহনের উপর তাহাদের বিদেষ বরং বাড়িল।

· ওদিকে যাহাদের প্রভ্র উপদেশ রামমোহন ছাপিলেন, তাহারাও তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশ্রনারী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাহাদের ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ক্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইহার কারণ, রামমোহন যীশুর উপদেশসমূহ মাছ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অলোকিক ব্রান্তগুলি একেবারে বাদ দিয়া দিয়াছেন। গোঁড়া খুষ্ঠীয়ানদের ইহা সহ্য ইইবে কেন ?

মার্শম্যান সাহেবের প্রতিবাদের উত্তরে রামমোহন ''সত্যের বন্ধু' ( A Friend to Truth ) নাম লইয়া An Appeal to the Christian Public (খৃষ্টীয় লোকের প্রতি নিবেদন) নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন ( ১৮২০ সাল )। মার্শম্যান সাহেব সহজে নিরস্ত হইলেন না। তিনি আবার লিখিলেন। রামমোহন তাহার উত্তরে Second Appeal to the Christian Public (খুষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি দ্বিতীয় নিবেদন) নামে আর এক পুস্তিকা ছাপিলেন। মার্শম্যান সাহেব আবার লিখিলেন। রামমোহন তাহার তৃতীয় উত্তর লিখিলেন। কিন্তু ইহার ছাপা লইয়া গোল বাঁধিল। এতদিন ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস রামমোহনের বই ছাপাইয়া আসিয়াছে। এখন তাহারা ছাপিতে নারাজ হইল। কোন বিপদই রামমোহনকে কাবু করিতে পারিতনা। এবারও পারিল না। তিনি নিজে এক প্রেস দিয়া বসিলেন। তাহার নাম দিলেন ইউনিটেরিয়ান প্রেস। এখান হইতে ১৮২৩ সালে তাঁহার Final Appeal (শেষ নিবেদন) ছাপা হইল। এই পুস্তকে তাঁহার পাণ্ডিতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। এই সকল আলোচনার সময় রামমোহন ইংরাজীতে অনূদিত বাইবেলের জ্ঞানে সম্ভষ্ট ছিল্লেন না। তিনি মূল বাইবেল জানিবার জন্ম কঠোর পরিশ্রম করিয়া হিক্র ও প্রাক্ ভাষা শিখিলেন। মূল হিক্র বাইবেল হইতে দৃষ্টাস্ত তুলিয়া দেখাইলেন, মার্শম্যান সাহেবের ভুল কোথায়। ইহার পর রামমোহন , ৩১

মার্শমান নীরব হইয়া গেলেন। কলিকাতায় এক য়িছদীর নিকট নাকি ছয় মাসে রামমোহন হিজ্ঞ শিখিয়াছিলেন। এই সকল বিচার-বিতর্ক সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' ইংরেজ সম্পাদক' লিখিয়াছিলেন, 'এই বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে রামমোহন রায় এদেশে এখনও তাঁহার সমত্ল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই।' রামমোহনের এই সকল গ্রন্থ তাঁহার জীবদ্দশাতেই লগুনে পুন্মু প্রিত হইয়াছিল। কলে যুরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটল যাহাতে খ্রীষ্টার সমাজে বিষম হুলস্থল পড়িয়া গেল। উইলিয়াম অ্যাডাম নামে একজন যুবক ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী শ্রীরামপুর মিশনে যোগদান করিবার জন্ম বিলাত হুইতে কলিকাতা আদিয়াছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অ্যাডাম সাহেবের মত পরিবর্তন ঘটিল। ত্রিজবাদী গোঁড়া ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের ত্যাগ করিয়া ১৮২১ সালে তিনি একছবাদী (Unitarian) হুইলেন। কলিকাতার খুষ্টীয়ানগণ তাহাকে Second Fallen Adam বলিয়া বিজ্ঞপ করিতে লাগিল। অ্যাডাম সাহেবের এই মত-পরিবর্তন কিরূপে হুইল তাহাই বলিতেছি। রামমোহন, অ্যাডাম সাহেব ও ইয়েট্স্ (Mr. Yates) সাহেবের সাহায়েয় যীশুগ্রীষ্টের স্থসনাচার পুস্তক চতুষ্টয় বাংলায় তর্জামা করিতেছিলেন। সেই সময়ে অনুবাদ লইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মমত সম্বন্ধে প্রায়শই নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিত। মতবৈধের ফলে ইয়েট্স্ সাহেব এই সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। অ্যাডাম সাহেব রামমোহনের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না, নিজের মত ত্যাগ করিলেন।

জীরামপুরের পাজীরা একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। তাহাদের
পরিচালিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফ্রেও অব ইণ্ডিয়া' এবং বাংলা
পত্রিকা 'সমাচার-দর্পণ' রামমোহনকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিল।
রামমোহনও সুদক্ষ বোদ্ধার স্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। তিনি জ্ববাব

লিখিয়া পাজীদের কাগজে পাঠাইলেন। তাহারা উহা ছাপিলেন না। পত্রিকা-সম্পাদকের সাধারণ ভদ্রবীতিও এইরূপে উপেক্ষিত হইল।

রামমোহন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজেই 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। উহাতে নিজের মতসমূহ প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিকে শ্রীরামপুরের মিশনরীর। যেমন রামমোহনের বিরুদ্ধে লাগিলেন, কলিকাতাতে টাইটলর নামে এক সাহেবও তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধে কলম চালাইতে লাগিলেন (১৮২৩ সাল)। রামমোহন রামদাস নামে সাহেবের উত্তর-প্রত্যুতর দিয়াছিলেন। রামমোহনের এক গুণ ছিল—তিনি ব্যঙ্গ করিয়া গোঁড়া খ্রীষ্টীয়দের বিরুদ্ধে লিখিতেন। ইহাতে প্রতিপক্ষ কুদ্ধ হইত, কিন্তু জ্বাব দিবার কিছু পাইত না। 'একপাজী ও তাহার চীনদেশীয় তিন শিষ্য সংবাদ' এইরূপ একটি চমংকার উপভোগ্য ব্যঙ্গ-রচনা।

১৮২১ সালে 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' প্রকাশিত হইল। রামমোহন কেন পাজীদের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা প্রচার করিলেন সে কথা তিনি এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই লিখিয়াছিলেন।

"শতার্ধ বংসর হইতে অধিক কাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বংসর তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবহারের দারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বংসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ বাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়। খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুত্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়। যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর্ব দেবতার ও ঋষির জ্ঞুলা ও কুংসাতে পরিপূর্ণ হয়, দিতীয় প্রকার এই যে লোকের দারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔংকর্ষ্য ও অত্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা স্চক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অহ্য কোনো কারণে খুষ্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অত্যের ঔংসুকা জন্ম।"

উপরের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে সময়ে খ্রীষ্টান পাদরীগণ দেশের লোককে খ্রীষ্টান করিবার জন্ম সকল উত্যোগ-আয়োজন করিয়া পূর্ণ বেগে প্রচার-কার্য চালাইতেছিল, তাহারই মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল রাজা রামমোহন। তাঁহার মত শক্তিশালী পুরুষ এই বক্সার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুর অন্তিম্ব লোপ পায় নাই। পরবর্তী কালে ব্রাক্ষ আন্দোলন এই খ্রীষ্টীয় আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে যথেষ্ঠ সহয়তা করিয়াছে। রামমোহনের এই অসাধারণ কার্যের কথা স্মরণ করিয়া রবীক্রনাথ লিথিয়াছিলেন—

"কি সঙ্কটের সময়েই তিনি (রামমোহন) জন্মিয়াছিলেন।
তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল,
আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বক্সা বিহ্যাৎবেগে
অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্ব মাঝখানে
আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খ্রীষ্টীয়
বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার
মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক
অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।"

# ব্ৰহ্মপভা ও ধৰ্মপভা

রামমোহন কলিকাতা আসিয়া আত্মীয় সভা স্থাপন করেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আত্মীয় সভা বাঁচিয়া ছিল। তারপর বন্ধ হইয়া যায় ছই কারণে। প্রথম কারণ, রামমোহনের বৈষয়িক মোকদ্দমা। একথা পূর্বে লিখিয়াছি। দিতীয় কারণটি উল্লেখযোগ্য। অ্যাডাম সাহেব ধর্মত পরিবর্তন করিয়া 'হরকরা' নামক পত্রিকার আফিসের দোতালায় 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে একছ-বাদী ঞ্রীষ্টান মতানুযায়ী উপাসনা হইত। রামমোহন ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী ইহাতে যোগদান করিতেন। কিন্তু অ্যাডাম সাহেবের এই সভা বেশী দিন টিকিল না। ১৮২৪ সালের প্রথম দিকে ইহার সভাসংখ্যা এত কমিয়া গেল যে এই সভা আর কোন রকমেই বাঁচাইয়া রাখা চলে না। এই সময়টায় ব্রহ্ম-সভা স্থাপনের ু সঙ্কল্প রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুদের মনে জাগিয়া উঠিল। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছি। একদিন রামমোহন অ্যাডাম সাহেবের সভা হইতে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে তদীয় শিশ্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেষর দেব। তাঁহারা রামমোহনকে বলিলেন,— বিদেশীয়দিগের উপাসনা-স্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি ? আমাদের নিজের একটি উপাদনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবঞ্চক। কথাটা রামমোহনের মনে লাগিল। এবিষয়ে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকিনিবাসী রায় কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে তাঁহার বাড়ীতে এই নিমিত্ত এক পরামর্শ সভা

রামমোহন • ৩৫

হইল। সেখানে দারকানাথ ঠাকুর এবং হাবড়া-নিবাসী মথুরানথি মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই মহৎ কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিলেন।

ইহার পর শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে চীংপুর রোডের উপর কমললোচন বস্থর একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। ১৮২৮ সালের ৬ই ভাজ উপাসনা-সভা স্থাপিত হইল।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যস্ত সভার কার্য হইত। প্রথমে তৃইজন তেলেগু বা হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন। পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিভাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিভাবাগীশ বাংলায় বৈদিক ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপর যন্ত্রসহযোগে সঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হইত। সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং তবলা বাজাইতেন গোলাম আব্বাস। বিষ্ণু অতি স্থক ছিলেন। সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৬০ জন লোক উপস্থিত হইতেন। সকলেই ভাল পোষাক পরিয়া আসিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সর্বপ্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে চিংপুর রোডের পার্থেই এক খণ্ড জায়গা কিনিয়া বর্তমান সনাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জায়য়ারী (১১ই মাঘ) এই নৃতন গৃহে সভার কার্য আরম্ভ হইল। এখনও এই দিনই ব্রাহ্মসমাজের বাংসরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম কিছুদিন ভাজ মাসে বাংসরিক উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম কিছুদিন ভাজ মাসে বাংসরিক উৎসব হইত। এই উপলক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী ও মথুরানাথ মল্লিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে প্রচুর ধনদান করিতেন। এই সভা তখনও ব্রাহ্ম সমাজ নাম ধারণ করে নাই। ইহা সেকালে ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজ নামে পরিচিত ছিল।

এই ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামমোহনের যথার্থ মনোভাব কি তাহা জানা আবশুক। ইহার স্থাসপত্র (Trust Deed)

রামমোহন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে তাঁহার মত জান। যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober religious and devout manner...

For the worship and adoration of the Eterna Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe, but no under or by any other name, designation or titl used for and applied to any particular being o beings by any man or set of men whatsoever.

"এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন প্রকার পার্থক্য করিয়া যে কোন লোক যথোচিত ভক্ত ও শাস্ত ভাবে, ধর্মভাবে এব ভক্তির সহিত এখানে মিলিত হইয়া সকল প্রকার সভা সমি করিতে পারিবে।

"সেই শাখত অচিস্তনীয় ও অব্যক্ত পরম পুরুষের উপাসনা সম্পূজনের জন্ম—যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা—তাহার জন্ম এই উপাসনা-আলয়। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে অন্য কোন কিছুর উপাসনা এখানে হইতে পারিবে না।

"ইহার উপাসনাতে কোন প্রকার ছবি, প্রতিমৃতি ব্যবহৃত হই না। নৈবেছ, বলিদান, প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হই না। কোন প্রাণী হিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার প হইবে না। যে কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদাদ উপাস্থা, এখানকার বক্তৃতা বা সংগীতে বিজ্ঞপা, অবজ্ঞা বা ঘূণ সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ সকল অভাব প্রে ভাব পক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা প্রমেখ্রের ধ ধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধ্তার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ভূক্ত লোকের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

ব্রহ্মসভা ও বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ, রামমোহনের ধর্মমত ও পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মমত—ইহাতে পার্থক্য ও সামঞ্জন্ত কোথায় এবং কেন, তাহা পরে আলোচনা করিব। এখানে একটা বিষয় বলা আবশ্রক। তাহা ধর্মসভার কথা। ধর্মসভার আন্দোলন ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধ আন্দোলন। ধর্মসভা গোঁড়া হিন্দু সমাজের (Conservative) মুখপাত্র, ব্রাহ্মসভা উন্নতিশীল ও উদারমতাবলয় হিন্দু-সমাজের (Progressive & Liberal) মিলন-ক্ষেত্র। এই তুই দলে তখন যে প্রবল ঝগড়া-বিবাদ চলিতেছিল, তাহা সেকালের পুঁথি-পত্রাদিতে সাক্ষী রহিয়াছে।

ব্রহ্মদভা যেদিন নৃতন বাড়ীতে স্থানাস্থরিত হইল, তাহার ছয়দিন পূর্বে ধর্মদভা মহাধ্মধামের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা রাধাকাস্থ দেব ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ইহার উদ্বোধন-দিবসে সভা-গৃহের এক মাইল দূর পর্যন্ত সারি সারি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, এই সভা তখন হিন্দু সমাস্থকে কিরপ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভায় ভাষণ আড়াআড়ি চলিত। নদীর ঘাটে, বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে, হাটে-বাজারে, পথে সর্বত্র এই হই দলের বিষয়ে আলোচনা লোকের মুথে মুথে ভাসিয়া বেড়াইত। আবার সংবাদপত্রে ছই দলের বাদ-প্রতিবাদ চলিত। ধর্মসভার মুথপত্র 'সমাচার-চল্রিকা' রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অকথ্য ও তার নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল। রামমোহনের সাপ্তাহিক 'সংবাদ-কোমুদী'তে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ধর্মসভার প্রচুর মর্থবল, উহার প্রচারকগণ ঘরে ঘরে যাইয়া রামমোহনের কুৎসা রটাইতে লাগিল। যে সকল বাক্ষণ ব্রহ্মসভার

উৎসবে পারিভাষিক গ্রহণ করিতেন, তাহারা হিল্পুসমাজে নিগৃহীত হইলেন। কিন্তু সবচেয়ে নির্যাতন ভোগ করিতে হইল রামমোহন নিজেকে। বিশেষতঃ এই সময়ে রামমোহনের ক্রমাগত অক্লান্ত ও অবিচলিত চেষ্টার ফলে সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্ম বেলিঙ্কের গভর্গমেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্মসভা একেবারে ক্লেপিয়া গেল। উহার তীত্রতা আসিয়া পড়িল রামমোহনের উপর। রামমোহনের নিন্দা-কুৎসার অবধি ছিল না, কত ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে উপহাস ও লাগ্খনা ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহার জীবন পর্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। ছইবার নাকি তাঁহাকে হত্যা করিবার বিফল প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রহ্মসমাজ জালাইয়া দিবেন; কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গন্তীর ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন—কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গা বা জগন্নাথের যাত্রী দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মানিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিভেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন। এই একটা তাঁহার অতীব শ্রুদার ভাব ছিল।"

অনেকে বলিবেন, রামমোহন যে ধর্মত প্রচার করিয়াছেন তাহাতে নৃতনত্ব কি আছে । অনেকে লিখিয়াছেন, সার্বভৌমিক উপাসনা প্রচার এইটিই তাঁহার নৃতন। একথার উত্তরে আমরা বলিব, নৃতন কে কি বলিল কিংবা করিল তাহা অনেক সময়ই তুকের বিষয়ীভূত। কিন্তু একথা জোর গলায় বলিব, নৃতনই হোক বা পুরাতনই হোক, রামমোহন সেদিন যাহা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এই জন্মই উহার মূল্যও আছে।

#### রামনোহন

এইরপে তুমূল বাত্যা-বিক্লোভের মধ্যে বার্যাপুর্যনর আকৈশোরের স্বপ্ন ও সঙ্কল্ল রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহরিই জন্ম বছরের পর বছর কত আবেগ ও উদ্বেগ ফ্রন্মে পোষণ করিয়া তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন। নবা ভারতের ধর্মা-ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে ইহা এক স্মরণীয় শুভদিন—নবযুগের পুণ্যাহ। আজ একথা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করা হয়ত আমাদের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আজ ব্রাহ্মসমাজের স্বতম্ত্র অবস্থিতির প্রয়োজন তর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু সেদিন ব্রহ্মসমাজের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে ছিল। ধর্ম শব্দের অর্থ যদি ইহাই হয় যে যাহা মানবসমাজকে ধারণ করিয়া বা বাঁচাইয়া রাখে তাহাই ধর্ম, তবে বলিব, ব্রাহ্মসমাজ বা ধর্ম সেদিন হিন্দুজাতিকে, হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিল। উহার জীবনে সেদিন ইহাই ছিল প্রম সার্থকতা। ইহারই ফলে পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের যে মহা-অভ্যুদয়ের জয়-যাত্রা সেই যে অর্ধশতাব্দী যাবং আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও প্রেরণা যোগাইয়াছিল এই মুক্তিকামীর দল—যাঁহারা রামমোহনের নেতৃত্বে তংকালীন হিন্দুসমাজের প্রচলিত স্থবির গতারুগতিক নিয়ম-নিগড ভাঙিয়া দীপ্তোজ্জল ও সর্ববন্ধনমুক্ত এক মহাজীবনের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন।

# রামমোহনের ধর্ম মত-ধর্ম - সমবয়

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্মমত লইয়া বাদ-বিত্তার সৃষ্টি হইয়াছে যথেষ্ট। 'তুহফাতুল মওয়াহিদীন' নামক গ্রন্থে তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে রাজা শাস্থনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাকীর যুরোপে যুক্তিবাদের (Rationalism) যুগ। উহার ফলে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা, সংস্কার ও বিধাস সব-কিছু ভাঙিয়া পডিভেছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই মত রামমোহনকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। 'তুহ ফাতুল মওয়াহিদীনে' তাহারই আভাস। কিন্তু ইহার পরবর্তী কালে রামমোহন যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন বা বিচার করিয়াছেন সর্বত্রই শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার কারণ কি १ ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত পুরুষ ছিলেন। কোন ধর্মশাস্ত্রকেই তিনি অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত বলিয়া মানিতেন না। তবে প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেই পূর্বযুগ-সঞ্চিত কতকগুলি সত্য নিহিত আছে, ইহা রামমোহন বিশ্বাস করিতেন এবং এই ভাবেই প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রকেই শ্রদার চোখে দেখিতেন। রামমোহন যখন যাহার সহিত বিচার-বিতর্ক করিতেন, তখন তাহার ধর্মশাস্ত্র হইতেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত লইয়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতেন। মুসলমানের সঙ্গে মখন তর্ক করিতেন, তখন কোরাণ প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়া তর্ক করিতেন. - খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে তর্ক করিবার সময় বাইবেল হইতে দৃষ্টাস্থ লইতেন, হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কের সময় হিন্দুশাস্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার

त्रागरमाञ्ज 85

করিয়া আলোচনা করিতেন। এই জন্মই মৃসলমানগণ তাঁহাকে বলিত জবরদস্ত মৌলভ়ী, আবার ক্রিশ্চানগণের নিকট ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চান বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। রামমোহন জানিতেন, বাঁহাদের সহিত তাঁহার বিচার-আলোচনা করিতে হয়, তাঁহারা তাঁহার শাস্ত্র-নিরপেক যুক্তি ধারণা করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি যথন যে সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে ধর্মবিচার করিয়াছেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত শাস্ত্রদারাই নিজ মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রান্দের্থন তাঁহার জীবনে এবং ব্যবহারে পুরাদস্তর হিন্দু
ছিলেন। হিন্দু সমাজে, হিন্দুভাবে এবং হিন্দুরানি অনুসারে তিনি
আমরণ জীবন কাটাইরা গিয়াছেন। তিনি কোন দিন নিজেকে
অহিন্দু বলেন নাই। বরং তিনি স্পাষ্ট ভাবে ইহাই বলিয়াছেন—
"আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি
নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার
আক্রমণের বিষয় ছিল।" মৃত্যু সময়েও তিনি বলিয়াছিলেন,
তাঁহার অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন খ্রীষ্ট ধর্মানুযায়ী করা না হয়। তাঁহার
ইংলঙীয় বন্ধুগণ সঞ্জাভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামমোহন প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ মনীযা-প্রভাবে ধর্মরাজ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্ম স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। মোক্ষমূলর সাহেব বলেন, তুলনামূলক ধর্মালোচনা এযুগে রামমোহনই সর্বপ্রথমে প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর প্রচলিভ প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা রামমোহনই স্বপ্রথম করিয়াছেন। উহারই ফলে একটি অসাম্প্রদায়িক

য়র্মসভার পরিকল্পনা তাহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। ব্রক্ষসভায় তাহা রূপ পরিপ্রহ করিয়াছে।

ব্রহ্মসভা অসাম্প্রদায়িক ভাবে এক ব্রহ্মের উপাসনা স্থল। ইহা ধর্ম-সাধনার সামাজিক রূপ। এরূপ ব্যবস্থা হিন্দুসমাজে ছিল না। ক্রীশ্চান ধর্মের প্রভাবে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রামমোহন ইহাকে হিন্দুরূপে রূপায়িত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসভার ট্রাষ্ট-ডাঁড্ অনুসারে যে-কোন সম্প্রানায় বা ধর্মের বা সমাজের লোক এখানে উপাসনাদি করিতে পারিবে। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। রামমোহন এই ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের একটি সম্মিলিত উপাসনা-স্থল স্থিটি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক অথচ উহারই অন্তর্বর্তী একটি আলাদা সমাজবিশেষের স্থিটির কথা বোধ হয় তাঁহার মনে জাগে নাই। হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ একটি সমাজ তিনি আদে ইচ্ছা করিতেন কিনা তাহাও তাঁহার প্রস্থালোচনা করিলে নির্ণীত হয় না। উহা পরবর্তী সৃষ্টি।

ধর্মরাজ্যে এইরূপ একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্ত সাধনদ্বারা পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রামমোহন একটা একতা সংস্থাপনের প্রয়াস পান। এই দিক্ দিয়া হয়ত বা ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্তার সমাধানের চিস্তাও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এইরূপে রামমোহন তাঁহার অসাধারণ মনীবাদ্বারা বর্তমান ভারতে একটা সামঞ্জস্তের বাণী প্রচার করেন।

ইহার পূর্বেও সামঞ্জন্তের চেষ্টা এদেশের মধ্যযুগের সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণ করিয়া গিয়াছেন। নানক, কবীর, দাছ, চৈতন্ত প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ এই সমন্বয়েরই বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া রামমোহন ইহাদেরই ভাবধারার সংবাহক। রামমোহনের সঙ্গে মধ্য যুগের সাধকগণের পার্থক্য এই যে, ইহারা শুধু হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের মধ্যেই সামঞ্জন্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানও এই ছই সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই. আবদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, য়িছদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির আলোচনা করিয়া একটা সামঞ্জন্তের চেষ্টা করেন। এই দিক্ দিয়া রামমোহনের সঙ্গে পরবর্তী

রামঝোহন , ৪৩

যুগের পরমহংস রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে একটা মিল দেখা যায়.।
উভয়েই বিভিন্ন ধর্ম-প্রণালীর চর্চা ও আলোচনা করিয়া সামপ্রস্থের
বাণীর প্রচারক। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, রামমোহন ঝাহাঅসাধারণ বৃদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধি ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণে
তাহাই সাধনের পথে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একজনে জ্ঞান বা বৃদ্ধি
প্রধান, অপরে ভাব বা ভক্তি প্রধান। এই সামপ্রস্থের বাণী এযুগে
রামমোহনের বিশেষ দান।

ধর্মের এই সামঞ্জস্ত ও সার্বভৌমিকতা ব্যক্তিগত জীবনে কার্যকরী করিতে রামমোহন নির্ভর করিয়াছিলেন উপনিষ্দাদি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক এক-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হিন্দুশান্ত্রের উপর। মূলতঃ কোন ধর্মমত বা ধর্মশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক নয়। উপনিষদ্ ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। উহা বিশ্বজনীন এবং অসাম্প্রদায়িক। উহার দৃঢ় ভিত্তির উপর রামমোহন স্বীয় মত ও ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহনের জীবনের তুইটি দিকৃ—একটা বিশ্বজনীন এবং অপরটি জাতীয়। জাতীয় ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়াই বিশ্বজনীন ভিত্তির উপর রামমোহন এই সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একথা ভূলিলে চলিবে না যে রামমোহন সর্বোপরি হিন্দু-সংস্কারক ছিলেন। এই জন্মই তাঁহাকে বেদাস্তানুযায়ী ব্ৰহ্মবাদী ৰলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রামমোহন অসাম্প্রদায়িক উপনিষদ-উক্ত বিশুদ্ধ ( সাম্প্রদায়িক ভাষা ও মতদ্বারা অকলুষিত) এক-ব্রহ্মবাদের প্রচার করেন, যদিও উপনিষদাদির অমুবাদ প্রচারে তিনি 'ভগবান্ ভাষ্ট্রকারের' (শঙ্করাচার্যের) মভামুযায়ী ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এই জন্ম তাঁহাকে অনেকে শাঙ্কুর বৈদান্তিক বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মবাদমূলক উপনিষ্দাদি ব্যতীত ব্রহ্মোপাস্না, গায়ত্তীর অর্থ, প্রার্থনা-পত্র অন্তর্চান, গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং, ক্ষুম্রপত্রী প্রভৃতি পুস্তিকা হিন্দুভাব, হিন্দু মত ও হিন্দু আদর্শের পরিচায়ক।

রামমোহন কোন নৃতন ধর্মত প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি তৎকাল-প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহুকালসঞ্জিত আবর্জনা দূর করিয়া উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ যুগোপযোগী রূপ দান করিয়া হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করেন। রামমোহন কোন নব ধর্মের প্রচারক নহেন, তিনি মানবধর্মের প্রচারক। ইহাই রামমোহনের গৌরবজনক আখ্যা, 'ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক' নহে।

### সমাজ-সংস্বারক

ধর্মসংস্কারক রামমোহনের পরিচয় মোটাম্টি দিয়াছি। এখন তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কথা বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি, নারী-জাতির উপর রামমোহনের শ্রদ্ধা ও দরদ ছিল। নারীর আর্তনাদ তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সেকালে সতীদাহের মত অত-বড় নৃশংস ব্যাপার কিছু ছিল না। রামমোহন আমরণ ইহারই বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকালে নিজের চোথের সামনে একটি সহমরণ দেখিয়া উহার নৃশংসতা বালক রামমোহনের কোমল প্রাণে গভীর ক্ষত আঁকিয়া দিয়াছিল। ইহার পর হইতেই তিনি এই নৃশংস নারীহত্যার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে কালে সতীলাহ কি প্রকারে প্রচলিত ছিল এবং তাহা
নিবারণের জন্ম দেশের শাসনকর্তারা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন,
সে সম্বন্ধে একটু বলা আবশাক। মৃতপতির সহিত সহমৃতা হওয়া
এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নাকি প্রচলিত ছিল। ধর্ম ধ
পুণোর নামে লোকে কতদ্র নির্মম ও নিষ্ঠুর কাজ করিতে পারে

त्रागरमाञ्च ' ४६

তাহার একটা নিদর্শন সভীদাহ। রামমোহনের সমকালে ইহাতে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা চরমে পৌছিয়াছিল। ভাগীরথীর ছুই তীর আলোকিত করিয়া জলস্ত চিতানলে বিধবা নারীগণ ভস্মীভূত হইত, তাঁহাদের করুণ আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁদিয়া উঠিত, বাঙালীর প্রাণে তাহা সাড়া জাগাইত না। সে বীভংস দুশ্রের কথা ভাবিতে পারিনা। চিতা সজ্জিত হইয়াছে। মৃত স্বামীর সহিত হতভাগিনী বিধবাকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বক্ষণেই হয়ত হতভাগিনীকে ভাঙ্গ, চরস, ধুতুরা খাওয়াইয়া অর্ধোন্মত করা হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞানশৃষ্ঠ অবস্থায় উহাকে চিতায় বাঁধিয়া দিয়াছে। দাউ দাউ করিয়া অংগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করিল। যমদূতের মত জোয়ান হুই বাক্তি প্রকাণ্ড কাঁচা বাঁশ চিতার উপর চাপিয়া ধরিয়াছে-সভী যাহাতে ছুটিয়া পলাইতে না পারে। হঠাৎ তুমুল কোলাহলে দেখা গেল সতী চিতায় নাই। চিতার অসহ্য অগ্নি-উক্তাপ সহিতে না পারিয়া হতভাগিনী অর্ধদ্ধ শরীরে জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছে। অমনি চারিদিকে লোক ছুটিল। হায় হায়। হিন্দু ধর্ম রসাতলে গেল, কুলে কলঙ্ক পড়িল, শাস্ত্র অশুচি হইল ! গভীর জঙ্গল হইতে সেই ভীত ও মৃতকল্প রম্ণীকে আবার জোর করিয়া চিতায় তুলিয়া দিল। ঢাকঢোল জোরে বাজিয়া উঠিল। হতভাগিনীর শত অনুরোধ-উপরোধ বার্থ হইল—চোথের জলে বুক ভাসিয়া গেল—কাহারও পাষাণ হাদয় টলিল না। তুমুল হরিধ্বনিতে নারীর আর্তনাদ ডুবিয়া গেল—সহস্রশীর্ষ হুতাশন লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া সব শেষ করিয়া দিল। যে বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল, পিগুড় ও বৈঠার আঘাতে তাহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। হিন্দুধর্ম রক্ষা পাইল-হিন্দু সমাজ অটুট রহিল! হায় রে ধর্ম-হায় রে সমাজ!

এই সতী-দাহের কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি, গভর্নমেন্ট ও তাহার কর্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন অস্ততঃ এইরূপ তুইটি হত্যাকাও স্কুম্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবংসর অস্ততঃ এ৬ শত অনাথা রমণীকে এইরূপে নিহত করা হইত।"

এই সময়ে সভীদাহের যে তালিকা রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কলিকাতা বিভাগেই এই নারীহত্যা সবচেয়ে বেশী অনুষ্ঠিত হইত। বোধ হয়, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের সংখ্যা অনেকটা ঠিক, দ্রবর্তী স্থানসমূহের সংখ্যা যথাযথ ভাবে লিখিত হওয়া সেকালে আশা করা যায় না।

যিনি সতীদাহ প্রথা রহিত করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সেই মহাকুভব লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিস্ক ১৮২৮ সালে জুলাই মাসে ভারতের গভর্নর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের জন্ম গভর্ণমেন্ট সামাক্সই চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে গেলে ১৭৮৯ সাল হইতে এ সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি পড়ে। এই সালে শাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট একটি স্ত্রীলোককে পত্যমুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। বডলাট লর্ড কর্নওয়ালিশ এই নিষেধাজা সমর্থন করিয়া লিখিলেন যে. हिन्दुभारञ्जत विक्रकाठत कतिया कात-जवतनिष्ठ कतिया हेश वस করা সমীচীন নয়। ইহার পর ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেস্লীর সময়ে নিজামত আদালতের হিন্দু পণ্ডিতদারা সহমরণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগকে পরিজ্ঞাত করা হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত সতীদাহ ম্যাজিষ্ট্রেট্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট আদেশ বা উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এই অস্থবিধা দুরীকরণের জন্ম এবং म्याजिएक्वेष् ७ श्रू निम कर्म हाती एनत कर्डवा स्विनिष्टे कतिवात ज्ञु ১৮১৭ সালে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৮১৫ সাল হইতে সতীদাহের সংখ্যার হিসাব রাখা হইতে থাকে।

त्रोगरमञ्ज

১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন সভীদাহ নিবারণকল্পে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি পর পর তিনধানি পুস্তক লিখেন। উহা কথোপকথনছলে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ নামে লিখিত। উহার দিতীয় পুস্তক ১৮২০ সালে এবং তৃতীয় পুস্তক ইহার দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তকে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম সমস্তই শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে; সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনামূলক; অতএব তাহা শাস্ত্রান্থসারে গহিত ও অকর্তব্য।"

ইহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। দিতীয় পুস্তকখানি লেডী হেষ্টিংএর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে গভর্নেণ্ট হইতে সতীদাহ সম্বন্ধে পুলিসকর্মচারি-গণকে যে দকল আদেশ-উপদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করার জন্ম কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি এক আবেদন-পত্র বড়লাট হেষ্টিংসের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার বিরুদ্ধে ১৮১৮ সালে আর এক আবেদন প্রেরিত হয়। ইহা রামমোহন রায়ের উভোগে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাই সকলের বিশ্বাস। ইহাতে সভীদাহের আমুষঙ্গিক অত্যাচার নিবারণকল্পে গভর্নমেন্ট যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্থায্য ও আবশ্যক বলিয়া সমর্থন করা হইয়াছিল। রামমোহনের এই সকল প্রচারের ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ খড়গহস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের আক্রমণ অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। রামমোহন স্বীয় পত্রিকা সংবাদ-কৌমুদীতে সহমরণের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে পুস্তক, পত্রিকা, তর্কালোচনা ও রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ • দারা রামমোহন প্রবল ভাবে এই আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। দেশময় একটা বিষম আলোড়ন পড়িয়া গেল। তথু ইহাই নহে। রামমোহন নিজের বন্ধদের লইয়া একটি দল করিলেন। যেখানে কোন সহমূতার খবর পাইতেন, সেইখানে অমনি দৌড়াইয়া

ষাইতেন। সেজ্য সেই বিরাট পুরুষকে কত না অপমান, লাগুনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রামমোহন কি তাহাতে ভ্ৰুকেপ করিতেন ? তবু ত শ্মশানে শ্মশানে ছুটিয়া যাইতেন, যুক্তিতক দিয়া সহমৃতার আত্মীয়-স্বজনদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

লর্ড হেষ্টিংসের পরে ১৮২০ সাল হইতে ১৮২৮ সাল পর্যস্ক লর্ড আমহাষ্ট্র গভর্মর-জেনেরেল ছিলেন। অক্সান্য প্রধান রাজকর্মচারী-দিগের মত থাকিলেও আমহাষ্ঠ সতীদাহ প্রথা একেবারে স্থগিত করার জন্ম কোন আইন বিধিবদ্ধ করা ভাল বোধ করিলেন না। আমহাটেরি পর ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক গভর্নর-জেনেরল হইয়া আসিলেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বেন্টিক্ষের সহিত রামমোহনের পরিচয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের সাহায্য ও পরামর্শের জন্ম লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রামমোহনের নিকট একজন এডিকং পাঠাইলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুশীলনে ব্যস্ত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া লাট সাহেবকে জানাইবেন যে আমার রাজনরবারে উপস্থিত হইবার বড় ইচ্ছা নাই।'' এডিকং যেরূপ শুনিলেন, লাট সাহেবকে অবিকল যাইয়া তাহাই বলিলেন। বেণ্টিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রামমোহন রায়কে কি জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন ?" এডিকং উত্তর দিলেন—"আমি বলিয়াছিলাম যে গবর্নর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিস্কের সহিত আপনি একবার সাক্ষাং করিলে তিনি সুখী হইবেন।" বেণ্টিক্ক উত্তর দিলেন—''আপনি আবার যান এবং তাঁহাকে বলুন যে মিঃ উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিৎ আপনি অমুগ্রহপূর্বক দেখা করিলে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন। এডিকং পুনরায় যাইয়া রামমোহনকে বলিলেন। রামমোহন লা সাহেবের এই সৌজন্য ও ভদ্রতা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ইহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

बामदमां क

এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইন্ডিয়া গেলেটে (১৮২৯, ২৭শে নভেম্বর) রামমোহনের বিষয়ে এইরূপ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল— "এদেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি অনেক দিন হইতে, সভ্য রাজপুরুষগণের সাহায্যকারী এবং মনুষ্যজাতির হিতকারিক্সপে এই গুরুতর বিষয়ে (সতীদাহ) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। উৎসাহসহকারে এবিষয়ে মতামত পত্রের আকারে গভর্ন-জেনেরলের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তিনি গভর্ব-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, গভর্ব-জেনেরেল মহা অভার্থনা সহকারে, আগ্রহের সহিত এই কথা শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে গভর্ণর-জেনেরেল জাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন।"

রামমোহনের নিকট হইতে বেণ্টিস্ক সতীদাহ নিবারণে হিন্দু শাস্ত্রীয় সমর্থন লাভ করিলেন। বেন্টিম্ব দুঢ়চেতা কর্মিষ্ঠ লোক ছিলেন। লর্ড আমহাষ্টের মত প্রতীক্ষাপরায়ণতা তাঁহার ধাতে সহিত না। তিনি দেখিলেন, শাস্ত্রীয় যুক্তি থাক বা না থাক. সতীদাত নিবারণ আইন পাশ করিলে সর্বশেষে তলোয়ারের উপর নির্ভর করিয়াই দাঁডাইতে হইবে। তিনি সৈম্বদলের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিলেন। উনপঞ্চাশ জন স্থদক্ষ সেনাপতি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে সতীদাহ রদ হইলে সেনাদলের মধ্যে কোন চাঞ্চলা উপস্থিত হইবে না। উহাদের মধ্যে ২৪ জন অবিলয়ে সতীদাহ রদ করিবার মতে সায় দিলেন। মাত্র পাঁচ জন কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করিলেন না। কাজেই সেনা বিভাগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল। বিচার বিভাগের ৫ জন বিচারকের মধ্যে ৪ জন ত্মবিলম্বে সতীদাহ রদের প্রস্তাবে সায় দিলেন। পুলিশও উহা রদের জন্ম এক পা'য় দাঁডানো। দেশের অধিবাসীর মধ্যেও রামমোহনের দল বেণ্টিস্কের সহায়কারী হইলেন। অতঃপর বেণ্টিক্ক আর বিলম্ব করিলেন না। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সভীদাহ নিষেধ করিয়া ৪আইন জারী করা হইল। হিন্দু সমাজে যেন একটা বোমা পড়িল।
বিষম চাঞ্চল্য সমগ্র দেশময় একটা তোলপাড় উপস্থিত করিল।
গোঁড়া হিন্দুসমাজ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। কলিকাতার
৮০০ শত অধিবাসীর নাম স্বাক্ষর সহ এক আবেদন গভর্ণরজেনেরেলের নিকট উপস্থাপিত করিয়া সতীদাহ রদ আইন
প্রত্যাহাত করিবার জন্ম প্রার্থনা জানাইল। উহার সঙ্গে ১২৮জন
পণ্ডিতের অভিমত প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মফঃস্বল
হইতে ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এবং ২৮ জন পণ্ডিতের
অভিমত সহ আর এক আবেদন-পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিজ
হইল।

ওদিকে এই আইনের স্বপক্ষে কলিকাতায় ৮০০ শত ক্রীশ্চান অধিবাদীর স্বাক্ষরযুক্ত অভিনন্দনপত্র এবং ৩০০ শত অধিবাদীর স্বাক্ষরযুক্ত অক্ত এক অভিনন্দন-পত্র রামমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ বেণ্টিষ্ক সাহেবের নিকট উপস্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করিলেন। ইহার পরদিনই গোঁড়া হিন্দুসমাঞ্চ উপলব্ধি করিলেন যে, হিন্দুসমাজকে সংঘবদ্ধ না করিলে সতীদাহ রদ-আইন রোধ করা যাইবে না। তখনই রাতারাতি 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠা হইল। প্রথম দিনের মিটিংএই ১১,২৬০, টাকা চাঁদা উঠিল। সে কী উৎসাহ! তাঁহাদের মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রামমোহনের বিরুদ্ধে ভীত্র কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহারই প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। ১২৮ জন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজ যখন দেখিলেন, ভারতবর্ষে ইহার রদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, অবশেষে উহারা বিলাজে পার্লামেন্টে আপিল করিলেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার অক্তম কারণ ছিল এই সতীদাহ রদ আইন যাহাতে পার্লামেণ্টে পাশ হয় তাহার জন্ম চেষ্টা করা। ১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসের त्रामरमाञ्ज , ৫১

১১ জুলাই পার্লামেট ইহা পাশ করিলেন। ধর্ম সভার আপীল অ্যাত হইল।

বাংলার বুক হইতে এক মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ অকস্মাৎ কালের অতল গর্ভেলীন হইয়া গেল।

রামমোহন জাতিভেদের বিরুদ্ধে বক্তুস্টি নামক মৃত্যুঞ্চয়াচার্য-প্রণীত এক প্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

# নারী-সমাজের কল্যাণব্রতে

সতীদাহ নিরোধের আন্দোলন নারীসমান্তের উন্নতিকল্পেরামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহারই জক্ম তাঁহার জীবন পর্যস্ত সংশয়াপর হইয়াছিল। সতীদাহের কথা বলা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে নারীসমাজের অস্থাক্য সমস্থা সম্বন্ধে রামমোহন কি ভাবিয়া গিয়াছেন এবং করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে ত্ই একটি কথা বলিব।

রামমোহন নারীজাতিকে কী যে উন্নত ও মহং দৃষ্টি দিয়া দেখিতেন, তাহা তাঁহার রচিত সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাবসমূহে স্থলরভাবে বিরত হইয়াছে। নারীকে কোন দিনও তিনি অসম্মান বা অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নাই। ইহাদেরই নানা সমস্থা তাঁহার চিত্তকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল। তাই তিনি পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা ছাপিয়া ইহাদের করুণ কাহিনী লিখিয়া হিল্পুসমাজের কুলিশ-ক্ষোর প্রাণে চেতনা আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বহুবিবাহ সেকালে হিন্দুসমাজের এক বিষম কলঙ্ক ছিল। উহার ফলে নারীকে আত্মসম্মান ও মর্যাদা হারাইয়া সারা জীবন হুর্বহ হুঃখে কাটাইতে হুইত। তিনি হিন্দুশাস্ত্র ঘাটিয়া প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থাল দারান্তর গ্রহণে বিধি আছে এবং তাহা সার্বজনীন নয়। বহুবিবাহ নিবারণের জন্ম তিনি রাজবিধির আবশ্যকতা অমুভব করিতেন।

সেকালেও দেশে কন্যাপণের প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা ইহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে বেশী অর্থ পাইয়া কন্যাকে রুগ্ন, বিকলাঙ্গের নিকট বিবাহ দেওয়া হইত। এই সকল কন্যার ছুর্দশার সীমা ছিল না। রামমোহন, মন্থ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ইহার অন্যায্যতা ও অ্যোক্তিকতা সপ্রমাণ করেন।

রাজার সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থায় মৃত পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার নাই। তাহাদিগকে জীবিত কালে স্বামীর, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের তথা পুত্রবধ্ব গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্যও এরূপ হীনতা স্বীকার করিয়া থাকা ছাড়া তাহাদের অন্য পন্থা নাই। ইহার ফলে প্রত্যেক পরিবার কী যে বৈষম্য ও বিবাদের কেন্দ্রন্থিম হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

রামমোহন এই প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দু ব্যবস্থাশান্তের প্রণেভ্গণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তীত্র আন্দোলন করেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মৃত্যামীর সম্পত্তিতে পুত্রগণের ক্যায় জ্রীও সমান অধিকারিণী। একাধিক পত্নী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই স্বামীর সম্পত্তির সমান অংশতাগিনী। রাজা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, পরবর্তী দায়ভাগকারগণ প্রাচীন শাস্ত্রবেতাদের অভিপ্রায় উল্লেজ্যন করিয়া পতিবিত্ত সম্বন্ধে হিন্দুনালীর অধিকার থর্ব করিয়াছেন; এমন কি এরপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অপুত্রক পুত্রের মৃত্যু হইলে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে পুত্রব্ধু, পুত্রের মাতা নহে।

তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু বিধবার
বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্ট্রদায়ক। বঙ্গদেশে সহমরণের
সংখ্যাধিক্যের ইহাও এক কারণ। আবার এই ব্যবস্থা প্রচলিত
থাকাতেই বছবিবাহের এত আধিক্য। কারণ, পুরুষ যদি জানিত
একাধিক বিবাহ করিলে প্রত্যেক স্ত্রী-ই সম্পত্তির অংশভাগিনী
হইবে, তাহা হইলে তাহার বছবিবাহের ইচ্ছা অনেকটা দমিত
হইত। যেহেতু যতই কেন বিবাহ করি না, স্ত্রী বিত্তের অংশভাগিনী
হইবে না এবং এমন কি তাহার ভরণপোষণের জন্মও আইনত:
দায়িত গ্রহণ করিতে হইবে না, এরপস্থলে বছবিবাহ অবাধে চলিবে,
ইহাতে আর সংশ্য কি গ

যে কালে নারী ছিল ঘুমন্ত—শুধু নারী কেন, পুরুষও যথন
নিজের সাধারণ নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে অক্ত ও অন্ধ ছিল, যথন
যুরোপেও নারীর অতি শোচনীয় অবস্থিতি ছিল, সেই অনালোকিড
যুগে নারীর প্রতি অক্তায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নারীর স্বাধিকার
সমুদ্ধারের কল্যাণব্রতে একাকী রামমোহনের বিরাট পৌরুষ
সিংহ-বীর্ষে উন্তত হইয়াছিল। আজিকার নারী-প্রগতির যুগে
বারবার নব্যুগের এই ঋষির পৃত চরণে তাঁহার দেশবাসী নতি
জানাইতেছে।

## সাহিত্য-স্রম্থা রামমোহন

রাজা রামমোহনকে বাংলা গভ সাহিত্যের জনয়িতা বলিলে অত্যক্তি হয় না। তাঁহার পূর্বে বাংলা গভ সাহিত্য সামান্তই ছিল। তানেকদিন হইতেই বাংলায় একটি সমৃদ্ধ পভ সাহিত্য ছিল। উহা প্রায় হাজার বছর যাবং আছে। কিন্তু গভ সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর স্প্রি। রামমোহনের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে বাংলা গভের সাধারণতঃ হুইটি ধারার স্চনা হইয়াছিল। একটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লিখিত সংস্কৃত-ঘেষা পণ্ডিতী বাংলা, দ্বিতীয়টি পাজীদের লিখিত চলতি বাংলা। রামমোহনের ভাষায় এই তুই ধারার সামঞ্জন্ত হইয়াছে। ইহাকে আমরা প্রাথমিক সামঞ্জন্ত বলিতে পারি। ইহার পরে বিছমচল্রে বাংলা ভাষা অপূর্ব সামঞ্জন্ত করিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

বাংলা গছসাহিত্যের সৃষ্টি হয় প্রয়োজনের খাতিরে, নিছক রস-সৃষ্টির জন্ম যে সাহিত্য তাহা জন্মলাভ করিয়াছে অনেক পরে। রামমোহনের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও ছিল এই প্রয়োজন-বোধ। তাই রামমোহন যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা একান্ত ভাবে লোকশিক্ষার জন্মই।

পূর্বেই বলিয়াছি, গছ কিরপে পড়িতে হয়, সেকালে লোকের ভাহা জানা ছিল না। রামমোহনকে তাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ বেদাস্থ ভায়ে গছ পঠনের নিয়ম-কামুনও লিথিয়া দিতে হইয়াছে। এদিক্ দিয়া পরবর্তী কালের বিভাসাগর ও অক্ষয় দত্তের স্থায় রামমোহনকে বাংলা সাহিত্যের স্কুল মাষ্টারি করিতে হইয়াছে। অবশ্য রামমোহন স্কুলপাঠ্য বইও লিথিয়াছেন। রামমোহনের রচনা সকল মোটাম্টি করেকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। তাঁহার বেশীর ভাগ রচনা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয়; উহা অনুবাদ সাহিত্য ও আলোচনা-মূলক সাহিত্যের অন্তর্গত। এই সকল বিষয়ে প্রধান প্রধান প্রদের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। উহা ছাড়া তিনি আরো কয়েকখানি ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ', 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং', 'গায়ত্রীর অর্থ', 'অনুষ্ঠান', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'প্রার্থনাপত্র', 'আ্যানাত্ম-বিবেক', 'ক্ষুন্ত পত্রী' উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর রামমোহনের সংবাদ সাহিত্য। এবিষয়ে তাঁহাকে এদেশে সকলের অগ্রণী বলা যায়। এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিব।

রামমোহন বিভালয়-পাঠ্য যে সকল পুস্তক লেখেন তাহার
মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতির কথা জানা
যায়। ইহার মধ্যে ব্যাকরণখানা এখনও আছে। অপরগুলির
কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ব্যাকরণখানা গৌড়ীয় ব্যাকরণ
নামে প্রসিদ্ধ।

রামমোহনের আর একটি বিশেষ দান তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত। আধুনিক ব্রহ্মসঙ্গীতের স্টুচনা ইহাতে দেখিতে পাই। আবার এদেশীয় সাধকগণের 'ভাবের গানের' প্রতিচ্ছায়াও উহাতে পড়িয়াছে। সকল সঙ্গীতেরই ভাব প্রায় একরপ। নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ, সংসারের অনিত্যত্ব, আমিত্বের অহঙ্কার ত্যাগ —ইহাই অধিকাংশ গানের মূল কথা। ছুই একটি গান উল্লেখ করিতেছি।

#### ইমন কল্যাণ—তেওট

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শৃল্পে যে সমান ভাবে থাকে।
বে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে ভাকে।

#### দাহানা-ধামাল

ভয় করিলে থাঁরে না থাকে অন্তের ভয়। বাঁহাকে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়। জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়, সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়। কিন্তু ডুমি ভুল তাঁরে এত ভালো নয়।

#### গোড়মলার—আড়াঠেকা

সক্ষের সঞ্চীরে মন কোথা কর অব্যবণ অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ ? যে বিভূ করে যোজন কর্মেতে ইন্দ্রিগণ মাজিয়া মনদর্শণ তারে কর দর্শন।

#### রামকেলী—আড়াঠেকা

মনে কর শেষের সে দিন ভয়কর।

অস্তে বাক্য কবে কিন্তু তৃমি রবে নিরুত্তর।

যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া

তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।

গৃহে হায় হায় শব্দ সন্মুখে স্বজন শুক দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।

অত এব সাবধান ত্যক্ত দন্ত অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাদ কর, সভ্যেতে নির্ভর।

### শিক্ষা-বিস্তারে

১৮১৬ সালের কথা। এই সময়ে পুরাতন হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছিল। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড্ হেয়ার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড্ ঈষ্টের উৎসাহে ও নেতৃত্বে হিন্দু কলেজ স্থাপনে উত্যোগী হন। রামমোহনের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি হেয়ার সাহেবকে খুব উৎসাহ দিলেন। সমাজের নেতৃস্থানীয়দের আহ্বান করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, রামমোহনের নাম ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে আমরা ইহাতে থাকিতে পারি না। হেয়ার সাহেব রামমোহনকে এই কথা জানাইলেন। রামমোহন অম্লান বদনে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন জন্ম যে কমিটি হইয়াছিল, উহার সভাপদ ত্যাগ করিলেন। মহাপুরুষোচিত উদার কঠে তিনি বলিলেন—'আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নই।"

এদেশে সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল।
একদল চাহিতেছিলেন, দেশে সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষার প্রচলন
হোক। অপর দল ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।
রামমোহন বৃঝিয়াছিলেন দেশের লোককে যদি যথার্থ মানুষ করিতে
হয়, তবে চাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। যে জাতি
সহক্র বর্ষ ধরিয়া শুধু 'ঢিপ্ করিয়া তাল পড়ে না, তাল পড়িয়া
চিপ্ করে', 'ডান হাতে খাবে না বাম হাতে খাবে', 'তৈলাধার
পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এই প্রকার গবেষণা করিয়া জীবন
কাটাইয়াছে সেই জাতিকে কর্মি ও সমর্থ করিয়া তুলিতে হইলে

পাশ্চান্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা দেশে প্রচলিত হয় তাহার জন্ম তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহাস্টের নিকট একথানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছিলেন। উহা ভারতে পাশ্চান্ত্য শিক্ষা বিস্তার বিষয়ক একখানি মূল্যবান দলিল। উহা সুযুক্তি ও আন্তরিকতায় পূর্ব।

এই সকল আন্দোলনের ফলে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকা স্থাপনের ভিত্তির প্রস্তরখণ্ডে হিন্দুকলেজের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং উভয় কলেজের একত্র ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল।

ইহার বছর খানেক পরেই রামমোহন একটি স্থন্দর বাটী নির্মাণ করিয়া বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। রামমোহদ লর্ড আমহাস্টের নিকট যে চিঠিখানি লিখেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন, বেদাস্ত চর্চাদ্বারা আমাদের যুবকগণ কখনও সমাজের উন্নত ও কর্মক্ষম সভ্য হইতে পারিবে না। সংস্কৃত শিক্ষা দ্বারা দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। অথচ ইহার পরেই তিনি নিজেই বেদাস্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সামঞ্জস্ত কোথায় ? রামমোহন সংস্কৃত সাহিত্য বা শাস্তাদি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। এমন কি সংস্কৃত শিক্ষার জন্ম গভর্গমেন্ট যাহাতে টোলগুলিকে সাহায্য করেন, তাহার কথাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন প্রচলিত শিক্ষা-বিধির যাহা বাস্তবিকই মানুষকে আমানুষ করিয়া তুলিত।

ভাক্ সাহেবের কথা পূর্বেও বলিয়াছি। এই মিশনরী সাহেবটি এদেশে আসিয়া ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই স্ময়য় রাজা রামমোহন তাহার শিক্ষা-প্রচার কার্যে সর্বতোভাবে সাহায়্য করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার বিভালয়ের জন্ম ব্রহ্মসভার গৃহ ছাড়িয়া দেন। ভাক্ সাহেবের স্কুল যেদিন প্রথম আরম্ভ হয় সেদিন ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিয়াছিল। রামম্যেইন তাহাদিগকে বলিলেন—"বাইবেল পড়িলেই খ্রীষ্টান হয় না। আমি আত্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খ্রীষ্টান হই নাই, কোরাণ পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হরেস্ উইলসন সাহেব হিন্দু শাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। বিচার পূর্বক সত্য গ্রহণ করিবে। কেহ তে মানিকে বলপূর্বক খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারিবে না।" ইহার পর ছাত্রেরা আপত্তি করিল না। প্রায় এক মাস কাল রামমোহন প্রত্যহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। রামমোহন রায়ের নিজের একটি ইংরেজী বিভালয় ছিল। ইহার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ তিনি নিজেই বহন করিতেন। মহর্ষি দেবেজ্রনাথ বাল্যকালে এই স্কুলে পড়িতেন। ষাটটি ছেলে এখানে পড়িত।

### পত্রিকা-সম্মাদন

১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই জীরামপুরের ঝীষ্টীয় মিশনরীগণ তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকা 'সমাচার-দর্পণে' বেদান্ত শান্তের নিন্দা-কুৎসা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন এবং উহার জবাব দিবার জ্ঞান সকলকে আহ্বান করেন। রামমোহন উহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে মিশনরীরা উহা ছাপিলেন না। রামমোহন তাঁহার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ত্রাহ্মণ-সেবধি ও ত্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। উহার প্রথম ছুই সংখ্যায় মিশনরীদের প্রবন্ধ এবং তৎসহ স্বীয় উত্তর মুজিত করিয়া বাহির করিলেন। এই পত্রিকায় বাংলা ও ইংরাজী ছুই অংশ থাকিত। ইহার এক পৃষ্ঠায় ইংরেজী ও অপর পৃষ্ঠায় বাংলা স্বীরিবেশিত হইত। ইহা বেশী দিন বাঁচে নাই। শুনা যায়

১২ সংখ্যা পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে পাদ্রীদের সহিত তর্ক আলোচনার জন্মই ইহার জন্ম হইয়াছিল।

রামমোহনের বিখ্যাত পত্রিকা ছিল সংবাদ-কৌমুদী। উহা বাংলা সাপ্তাহিক কাগন্ধ ছিল। ১৮১৯ সালে উহা প্রকাশিত হয়। উহার বার্ষিক মূল্য ছুই টাকা ছিল। যদিও বিশেষভাবে রামমোহনের মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্মই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ধর্ম, সমান্ধ, রাজনীতি, লোকশিক্ষা, নীতি-কথা প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প স্থান পাইত। ইহা সর্বসাধারণের পত্রিকা ছিল।

বাংলার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট গঙ্গাধর ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীরামপুরের পাজীদের সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাঙালী বা ভারতীয় সংবাদিকগণের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রচারে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইয়াছেন।

এই পত্রিকা সম্বন্ধে রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ লিখিয়াছেন—

"এই সংবাদ-কৌমুদীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমন্বিত যে সকল লোকোপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্ধারা প্রতীতি হইবে যে রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন তাহা নহে; জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রামমোহন রায় গল্প রচনার বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রথম নির্ধারণ করাতে এবং কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লিখাতে তাঁহাকে বর্তমান গল্প সাহিত্যের স্ষ্টিকর্তা বলিতে হইবে।"

সংবাদ-কৌমুদী হইতে কয়েকটি গল্প বঙ্গীয় পাঠাবলী নামক এক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া রামমোহন পারস্ত ভাষায় আর একথানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার নাম ছিল 'মিরাং-উল-আখবার'। ১৮২২ সালে উহা প্রকাশিত হয়। উহা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল এবং বিশিষ্ট ও শিক্ষিত সমাজের জন্ম ছিল। উহাতে রামমোহন নির্ভীক ভাবে যুরোপীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন, ভারত-গভর্ণমেন্টের ক্রটি-বিচ্যুভির কথা লিখিতেন এবং সর্বদা স্থায় পক্ষ সমর্থন করিতেন। আয়র্লণ্ডের হুরবস্থার কথা, গ্রীসের জাগরণের কথা ইত্যাদি বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইত। এই কাগজ্ঞানি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ছ প্রেস অর্ডিনান্স জারি করেন। রামমোহন উহার বিরুদ্ধে এদেশে এবং অবশেষে বিলাতে রাজসমীপে পর্যন্ত আবেদন করিয়া 'মিরাং' ছাপা বন্ধ করিয়া দেন। ভারতবর্ষে পারস্ত সংবাদ-পত্রের সর্ব প্রথম সম্পাদক রাজা রামমোহন। শুধু ভারতে নয়, পারস্তেও ইহার সমাদর ছিল। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'মিরাতের' এক বিশেষ সংখ্যায় একটি প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধে কারণ নির্দেশ করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন —

আক্র কে বা-সদ্ খুন-ই-জিগর দস্ত দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা ফরোশ্।
যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়,
কোন অন্ত্রাহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয়
ক্রিও না।

'পারস্থ ও হিন্দুস্তানের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া মীরাং-উল-আখবারকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট রামমোহন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বির্তিতে লিখেন—"আমার অনুরোধ যে, আমি যে স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাহারা যেন আমার মত সামাক্ত ব্যক্তিকে সর্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।'

# রাষ্ট্রগুরু রামমোহন

নব্য ভারতের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। স্বর্গীয় স্থ্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া-ছিলেন—"For let it be remembered that Rammohan Roy was not only the founder of the Brahmo Samaj and the pioneer of all social reform in Bengal, but he was also the father of constitutional agitation in India. It is remarkable how he anticipated us in some of the great political problems which are the problems of to-day".

রামমোহনের পূর্বে আমাদের দেশের লোকের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তত সচেতন ছিল না। রামমোহনই সর্বপ্রথম জনসাধারণের অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলেন। সেই সঙ্গে গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করিতেও তিনি পরাস্থ্য হন নাই। সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্থায় ও সত্যের উপাসক ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। বর্তমানে ভারতের সর্ববিধ বৈধ আন্দোলনের স্ফুচনা তিনিই করেন। ভারতবর্ষে জনসাধারণের নাগরিক অধিকার রক্ষার্থ সর্বপ্রথম যে প্রতিবাদ হয় তাহা করিয়াছিলেন রাজ্যা রামমোহন এবং তাহার পাঁচজন বন্ধু। ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে কলিকাতা স্থ্যীম কোর্টে এক মানপত্র প্রদান করেন। তংকালীন বড়লাট আইন করিয়াছিলেন যে.

অতঃপর সকল পত্রিকাকেই প্রকাশের পূর্বে বড়লাটের অর্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। রামমোহন এই স্বাভাবিক অধিকার-চ্যুতির বিরুদ্ধে যে আবেদন-পত্র দিয়াছিলেন তাহা যেরূপ যুক্তিপূর্ণ সেইরূপ তেজস্বী। মানুষের স্বাধীনতা দাবী করিয়া পৃথিবীতে যে কয়খানি পত্র লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। স্থীম কোট উহা অগ্রাহ্ম করিলে রামমোহন বিলাতে আবেদন করিলেন। প্রিভিকাউলিশ ছয় মাস অপেক্ষা করিয়া ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে উহা অগ্রাহ্ম করিলেন। প্রতিবাদ স্বরূপ রামমোহন তাঁহার মিরাত-উল-আখ্বার পত্রিকাখানি এই অসম্মানজনক সর্তে প্রকাশ করিছে অপারগ হইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইহার পর রাজা জুরি বিলের তীত্র প্রতিবাদ করেন। এই আইন অনুসারে যে কোন খ্রীশ্চান জুরীতে বসিতে পারিবেন এবং তিনি জ্বাতিধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান সকলের বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানের জুরীতে বসিবার অধিকার নাই। এমন কি ভাহারা ভাহাদের স্বধর্মাবলম্বী যে ক্ষেত্রে বিচারাধীন সে-ক্ষেত্রেও জুরীতে বসিতে পারিবেন না।

রামমোহন এই পক্ষপাত হুষ্ট বৈষম্যের প্রতিবাদ করিয়া আয়র্লণ্ডের দৃষ্টাস্থ উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মসম্বনীয় পার্থকা ও বিভেদ্বারা আয়র্লণ্ডের ত্রবস্থার একশেষ হইয়াছে। রামমোহন হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাক্ষরসহ আবেদন বিলাতে উভয় পার্লা-মেন্টে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া রাজার ইংরেজ চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন—'ভারতের জাতীয় আশা-আকাজ্কার বীজ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে।'

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের তদানীস্তন প্রধান বিচারপতি এইরূপ এক নিষ্পত্তি করেন যে "পুত্র বা পৌত্রের মত গ্রহণ না 'করিয়া কোন ব্যক্তি পৈত্রিক সম্পত্তি দান বা বিক্রয় কুরিতে পারিবেন না।" রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিয়া উহা রহিত করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমি-বিষয়ক যে নৃতন আইন এই সময়ে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল ভাহার বিরুদ্ধেও তিনি বিলাত পর্যস্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন।

রামমোহন যথন বিলাতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মনে প্রবলতম ভাবনা ছিল স্বদেশের উন্নতি ও স্বদেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ বদলাইবার সময়। যাহাতে নৃতন বন্দোবস্তে স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ থাকে, তাহার জন্ম এই সুময়ে তিনি কি না পরিশ্রম করিয়াছেন। কত সময়ে দেখা যাইত রামমোহনের উফীষশোভিত দীর্ঘ দেহ পার্লামেণ্ট-গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের নিমিত্ত পার্লামেণ্ট যে কমিটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, ভাহাতে রামমোহন লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করেন। ভারতের বিচার বিভাগ ও রাজস্ব সংক্রাস্ত যে ছইটি সাক্ষ্য তিনি প্রদান করেন, উহা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, আইন জ্ঞান ও বিচার-বৃদ্ধির পরিচায়ক। ইহাতে তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পারস্ত ভাষার পরিবর্তে আদালতে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন, দেওয়ানী আদালতে দেশীয় কর-নিধারক নিযুক্ত করা, জুরির ঘারা বিচার প্রবর্তন, বিচারক ও রাজস্ব কমিশনর এবং বিচারক ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক করণ, সিভিল সার্ভিদে বহু সংখ্যক ভারতীয় লোক গ্রহণ, সিভিল সাভিসের চাকুরেদের বয়স বৃদ্ধি, কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত গ্রহণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্বাতীত তিনি জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকারের জন্মও অনেক প্রচেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের কথায় তিনি বলিতেন—"চাষাভূষাদের এমনই তুরবস্থা যে ইহাদের কথা বলিতে গেলে প্রাণে বিষম ব্যথা বাজে।"

সত্য, স্থায় ও স্বাধীনতা রামমোহনের জীবনের পরম কাম্য ছিল ৷ ১৮২১ সালে স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত त्रागरमाञ्ज ७०

হইয়াছে শুনিয়া তিনি এতদ্ব আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, এই উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে নিজবায়ে এক বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্ববর স্বত্বে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বাধীনতাকামীদের জক্ষ আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। যখন ইটালীর নেপল্স্বাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে একদিন কলিকাতায় শ্বর আসিল, স্বাধীনতা-কামীর দল পরাজিত হইয়াছে। সেদিন রামমোহনের হুঃখের শেষ ছিল না। সেদিন তিনি বাড়ী হইতে এক পা-ও নড়িলেন না। এক বন্ধুর সঙ্গে বিকালে দেখা করিবার কথা ছিল, তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—বিশেষ ভাবে যুরোপের সংবাদে আমার মন বড়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কাজেই দেখা করিতে পারিব না। এই পত্রে তাঁহার মনের গোপনতম বাণী উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে। তাহা এই—

"From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy. Under these circumstances I consider the cause of the Neopolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be altimately successful."

' স্বাধীনতার জন্ম রামমোহনের মনে কী যে তীব্র বেদনা ও আকাজ্যা গুমরিয়া মরিত তাহা উপরের কথায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি ২য়। তাই দেখি, যখন তিনি আফ্রিকার উপকূল দিয়া জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে অপর জাহাজে সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার বার্তাবহ ফরাসীদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িতেছিল, উহাকে অভিবাদন করিবার জন্মরামমোহন ভাঙ্গা পা লইয়া দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে রামমোহনের সেই স্বপ্ন ও সঙ্কল্প ভাঁহারই স্বদেশবাসী রূপায়িত করিয়া তুলিবার আয়োজনে জীবন পণ করিয়া অভিযান করিয়াছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃক্তিদৃত রামমোহনের তেজোদ্দীপ্ত জীবন ও অমর বাণীর কথায় বলিয়াছেন—

"Sitting at the feet of Rammohan Roy, let us be imbued with his lofty spirit—his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress—let us be regenerated by the touch of his great example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to secure for ourselves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I fully believe, are reserved for us in the decrees of Providence."

# रेश्लाउ गमन

বহুদিন হইতেই রামমোহনের বিলাত যাইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার বিলাত যাত্রার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন — "পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নৃতন সনন্দ বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ধের ভাবী রাজ-শাসন ও ভারতবর্ধবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেন্টের ব্যবহার বহুকালের জন্ম স্থিতি হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউলিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলও যাত্রা করিলাম। এতন্তির ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্কেকয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলওের রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন করিবার জন্ম তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।"

বিলাত-যাত্রার পূর্বে দিল্লীর বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ অনেক বাধা ি ৄ ি ু ে । যে দেশে শাস্ত্রদারা সমুজ্যাত্রা চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে দেশে ইহা বিচিত্র নয়। রামমোহনই সম্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বাধা ভাঙ্গিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মিলনের পথ উল্মোচন করেন। সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বীরের মত 'আলবিয়ন' নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল রাজারাম নামে তাঁহার (পালিত) পুত্র, রামরত্ম মুখোপাধ্যায় নীমে পাচক ব্রাহ্মণ এবং রামহরি দাস নামে ভৃত্য।

রামমোহনের বিলাত যাতা সম্বন্ধে তাঁহার একজন সহযাতী লিখিয়াছিলেন—"জাহাজে রামমোহন রায় তাঁহার নিজের ঘরে

আহার করিতেন; রন্ধন করিবার স্বতম্ত্র স্থান ছিল না বলিয়া প্রখ অভ্যস্ত অস্কৃবিধা হইয়াছিল। জাহাজে কেবল একটি মাত্র সামা • মৃণায় চুল্লি ছিল। তাঁহার ভৃত্যেরা সমুদ্র-পীড়ায় অত্যস্ত কই পাই লাগিল; তাহারা ক্যাবিনের মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিত, ক্ষ বাহিরে আসিত না। তিনি স্থানাভাব বশতঃ অক্স একটি স্থানে ক ক্রিয়া থাকিতেন, তথাচ এমনি সদয়হৃদয় ছিলেন যে, তাহাদিগ কোনক্রমেই সেখান হইতে অস্তরিত করিতে চাহিতেন না অধিকাংশ সময়ই তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করিতেন। মধ্যাক্তে পূর্বে ও সন্ধ্যাকালে ডেকের উপরে বায়ুসেবন করিতেন; এবং কখ কখন কোন ব্যক্তির সহিত উৎসাহ সহকারে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন জাহাজের যাত্রীসকলের আহারের পর মেজ পরিষ্কৃত হইলে তিনি আপনার ঘর হইতে আসিয়া সেখানে উপবেশনপূর্বক সকলের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি সর্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি জাহাজের সকল লোকেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি ডেকের উপরে আসিয়া দাঁডাইতেন এবং স্থনীলপ্রসারিত শুভ্রফেন-শোভিত সাগরদর্শন ও তাহার গভীর গর্জন শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন।"

জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল দিয়া যাইবার সময় রাজা রামমোহন ফ্রাসী পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া উল্লুসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—Glory, glory, glory to France. একথা পূর্বেই বলিয়াছি। স্থুদীর্ঘ চারিমাস তেইশ দিনে জাহাজ ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে পৌছিল। রামমোহন সেখানে সাদরে গৃহীত হইলেন। লিভারপুলে স্থুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম রক্ষোর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। রামমোহন সেই অন্তুসগুতিপর রুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাং করিয়া ভারতীয় প্রথায় সেলাম করিয়া বলিলেন—''যাঁহার যশ শুধু য়ুরোপে নয়—সমগ্র পৃথিবীতে প্রাচার ইইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া স্থী হইলাম।'' রক্ষো উত্তর দিলেন—

রাম্বোহন ৬১

''ঈশ্বরকে ধন্তবাদ যে আজিকার দিন পর্যস্তও আমি জীবিত রহিয়াছি।''

লিভারপুলে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক শুনিবার জক্ম লগুন গমন করিলেন। লগুনে তাঁহার আগমনের সংবাদ শুনিয়া সম্ভ্রাস্ত ও বিখ্যাত লোকসকল তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে লাগিলেন। রাজাকে দেখিবার জক্ম একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইংলগুবাসী রামমোহনে ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য, ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভারতবর্ষের মর্যাদা, ভারতবর্ষের মহোচতা। দেখিয়া মুগ্ধ হইল। স্বত্র রামমোহনের খ্যাতি প্রচারিত হইল।

১৮৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ইংলগুধিপতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাজার অভিষেক-ইংসবে বৈদেশিক রাজদৃতগণের সঙ্গে তাঁহার আসন প্রদন্ত হইয়াছিল। যদিও ইংলগুধিপতি রামমোহনের রাজা উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁহাকে ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইপ্ত ইণ্ডিয়া কোম্পানী সহজে উহা স্বীকার পান নাই। এইজন্ম তাঁহাকে যথেষ্ট ছর্লোগ ভূগিতে হইয়াছে। অবশেষে উহারাও রাজার মর্যাদা রক্ষার জন্ম এক ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেবের ভাইগণ লগুনের বেডফোর্ড স্কয়ারে বাস করিতেন। তাঁহারা রাজাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নিজেদের বাটিতে রাখিয়াছিলেন। রাজা সাধারণতঃ নিজে পৃথক থাকিতেই প্রুক্তক করিতেন।

ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানগণ লগুনে এক প্রকাশ্য সভায় রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৩১ ও ৩২ সালে ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নৃতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষেয়ে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহাতে রামমোহন লিখিত সাক্ষ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

এই সময়ে রামমোহন স্বদেশের উন্নতিকল্লে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি প্রস্থ প্রকাশ করেন। পার্লামেণ্ট কমিটির সাক্ষ্যও মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৩২ সালে রামমোহন ফরাসিদেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা গিয়াছিলেন। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। এই সময়েই একদিন স্থ্রসিদ্ধ কবি টমাস মুরের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হইয়াছিল। উভয়ে এক হোটেলে আহার করিয়াছিলেন। মুরের রোজনামচায় রামমোহনের সম্বন্ধে স্থালের কথা লেখা রহিয়াছে।

ফান্স হইতে রামমোহন লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহাকে অনেক সময়ে পার্লামেন্ট গৃহে দেখা যাইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে তিনি নিয়মিত ভাবে উক্ত সভাগৃহে উপস্থিত থাকিতেন। এই জন্ম তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত এবং চিন্তিত দেখা যাইত। কুমারী কাসেলকে এই সময়ে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—''অভ কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পাণ্ড্লিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবে। কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া স্থলীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্ক-বিতর্ক দারা কার্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইয়াছে। কমন্স সভায় এই পাণ্ড্লিপি পাশ হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে তাহা আমি শীঘ্রই নির্ধারণ করিতে পারিব। তখন আমি উহার শেষ ফল শুনিবার জন্ম প্রতীক্ষা না করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করিব। পর সপ্তাহে আমি বিষ্টল যাত্রা করিব।"

# যুগগুরু ও দেবেদ্রনাথ

"ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী রাজাকে দেখিবার জন্ম আমাদের স্থপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্ম বালক। তথাচ রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিমি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলও যাত্রা করিলেন। রাজা যে সম্মেহে আমার হস্তমর্দন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হাদয়স্পম করিতে পারিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনাথের এই কথা হইতে বুঝা যায়, রামমোহনের এক
নিগৃঢ় প্রভাব মহর্ষির জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল। ধর্মের দিক্ দিয়া
রামমোহনের ভাবধারার উত্তরাধিকারী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। এই
বিশাস মহর্ষির জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিল।

রামমোহনের এই প্রভাবের কথা মহর্ষি নিজেই বির্ত লিখিয়াছেন।—

"রাজার এমন শক্তি ছিল যদারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপরে তাঁহার এক নিগৃঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, স্বতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আরুষ্ট হই নাই। যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখ্ঞী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে অক্কিত হইয়াছিল। আমি তাঁহারদারা অনুপ্রাণিত ১২০০০ না

# वाला जीवनी

কলিকাতার ঠাকুর পরিবার স্থপরিচিত। এই একটা পরিবার শতাবলী যাবং বাঙালীর জাতীয় জীবনের নানাদিক্ দিয়া যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইতিহাসে এরূপ বড় দেখা যায় না।

এই বংশে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ীতে ১৮১৭ সালে মহর্ষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ছিল। দারকানাথ সেকালের বিখ্যাত ধনী ও জমীদার ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত অর্থের খ্যাতি কিংবদন্তী হইয়া রহিয়াছে। এশ্বর্যের আতিশয্যে বিলাতে তিনি প্রিন্দ দারকানাথ আখ্যা পাইয়াছিলেন।

এই ঐশ্বর্যশালী পরিবারের অভ্যন্তরে একটা চমংকার সরল औ ছিল। বাল্য বয়সে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দিদিমার নিকট মানুষ হন। এই কথা উল্লেখ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'দিদিমা আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে বাতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যথন আমাকে ফেলিয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে ওবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথন আমি বড়ই কান্দিতাম। ধর্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। \* \* \* আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাটাতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতাম, কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভালবাসিতাম না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষদিয়া শাস্তভাবে সমস্ত দেখিতাম।"

(मरवसमाथ ११

দেবেন্দ্রনাথ অল্পবয়দে বাড়ীতেই অধ্যয়ন করিতেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও পারসী—এই চারি ভাষা তাঁহাকে পড়িতে হইত। ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদিও শিখিতে হইত।

ইহার পর দারকানাথ তাঁহাকে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই খানে ছই বছর কি তিন বছর পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে হিন্দু কলেজে ডি রোজিও প্রমুখ সংস্কারপন্থী শিক্ষকদের শিক্ষার ফলে যুবকগণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ও স্বদেশীয়ানার উপর আন্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার ছাপ দেবেন্দ্রনাথের মনে তেমন দাগ কাটে নাই। বাল্যকাল হইতেই স্বদেশীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার একটা দরদ ছিল। তাঁহার মনের গতিও অলক্ষ্যে অন্থা পথে চলিতেছিল।

### নব জীবন

তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স আঠার বছর। সেই সময়ে তাঁহার বাল্য জীবনের সাথী স্লেহময়ী দিদিমার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু দেবেন্দ্রনাথের মনে এক গভীর ভাব জাগাইয়া দিয়া গেল। সেই কথা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলি।

"আমি সেই সময়ে ( দিদিমার মৃত্যুকালে ) গঙ্গাতীরে নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব দিন রাত্রিতে ঐ চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাটে একথানা চাঁচের উপর বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি,—চল্লোদ্য হইয়াছে, নিকটে শাশান। তথন দিদিমার নিকট নামসঙ্কীর্তন হইতেছিল,—"এমন দিন কি হবে, হরিনাম ব'লে প্রাণ যাবে।" বায়ুর সঙ্গে তাহার অল্প আমার কানে আসিতেছিল।

"এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্বের মানুষ নাই। ঐশ্বর্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, ভাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা ছলিচা সকলই হেয় বোধ হইল। মনের মধ্যে এক অভ্তপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠার বংসর।

"এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম। তত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই। কিছুই শিখি নাই। শাশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালে সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্বথা ছর্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব ? তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্ম ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন।

"কে বলে ঈশ্বর নাই, এই তাঁহার অন্তিত্বের প্রমাণ। আমি ত প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হতে এ আনন্দ পাইলাম?"

ইহার পর তাঁহার মনে এক গভীর বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবন শুক্ন, নীরস, বৈরাগ্যময়। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন—"বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছু পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার স্থাথেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শাশান্ত্রা।"

এইরপ মনের অবস্থা লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্ম আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিষয়-বৈরাগ্য তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিল না। তিনি সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বরের জন্ম লালায়িত হইলেন। ঈশ্বরের জ্ঞান লাভের জন্ম তিনি যত্নের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন দৈবক্রেমে একখানি উপনিষদের ছেঁড়া পাতা বাতাসে উড়িয়া তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। উহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি লিখিত ছিল।

ঈশাবাস্থমিদং সর্বাং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগং। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীধাঃ মা গৃধঃ কম্পদিদ্ধনং॥

যাহা-কিছু এই জগতের সকলকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন কর। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাই ভোগ কর। অন্ত কাহারো ধনে লোভ করিও না।

গৃহ ও পরিবারের পৌত্তলিক আবহাওয়ায় বর্ধিত হইলেও বাল্যকাল হইতেই দেবেক্সনাথের মনে এক-ব্রক্ষের ভাব বলবত্তর ছিল। অলক্ষ্যে রামমোহনের প্রভাব ছিল কিনা, কে জ্বানে? এক্ষণে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ উহাকে দুচমূল করিয়া ভূলিল।

এই শ্লোকটি পাইয়া দেবেজ্রনাথের মনের ছয়ার যেন খুলিয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি ঈশ্বরকে সর্বত্ত দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, 'ঈশ্বরদারা সমৃদয় জগংকে আচ্ছাদন কর।' আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। আহা, সেদিন আমার পক্ষে শুভ দিন—কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদ্কে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"

দেবেল্রনাথ পরম উৎসাহে ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি বিখ্যাত উপনিষদ্গুলি অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্ম-সমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিভাবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিনি এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানে বিভাবাগীশ মহাশয়ের কথা একটু বলা ভাল। রাজা রামমোহন রায় যথন রংপুরে ছিলেন, সেই সময়ে হরিহরানন্দ তীর্থস্থামী নামক এক ভাস্ত্রিক অবধৃত্তের সঙ্গে অত্যন্ত সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। রামচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ ইহারই ছোট ভাই। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্মসমাজের ইনিই প্রথম আচার্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর স্থদীর্ঘ চতুর্দশবর্ষ ব্রহ্মসভার ক্ষীণ প্রদীপটিকে পরম স্নেহে, যত্নে ও শ্রদ্ধার প্রজ্ঞালিত রাখিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে বিভাবাগীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন।

## सम्भा उ सम्मायन

মান্থবের মনে যখন কোন নৃতন ভাব জাগে, তখন তাহার মনের তীব্র ব্যাকুলতা তাহাকে পাগল করিয়া তুলে। দেবেন্দ্রনাথের মনের অবস্থাও এমনি হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তখন সেই ভাব প্রচার করিবার জন্ম উদ্প্রীব হইয়া উঠিলেন। ফলে ১৮৩৯ সালে তত্ত্বোধিনী সভা প্রভিষ্টিত হইল। তত্ত্বোধিনী সভায় ঈশ্বর-বিষয়ক বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যাঘারা ঈশ্বরের আরাধনা হইত। এই সময়ে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দন্ত তত্ত্বোধিনীর পাঠশালা ও পরে পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১৮৪২ সালে তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালে তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসভায় যোগদান করিলেন এবং ঐ বছরই তত্ত্বোধিনী সভা ও ব্রহ্মসভা এক হইয়া গেল। উভয়ের একই লক্ষ্য ছিল—বক্ষজ্ঞানের প্রচার। তখন ব্রাক্ষধর্ম বলিয়া কোন কথা ছিল না তত্ত্বোধিনী সভা বা ব্রক্ষসভা যে ধর্ম প্রচার করিত্তন তাহার নাইছিল 'বেদান্ত প্রতিপাত্য ধর্ম'।

১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ২১ জন যুবক-বন্ধুর সহিত্বি আচার্য রামচন্দ্র বিভাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রহ্মসমাজ গৃ

ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে বিধিপূর্বক পৌন্তলিকতা ত্যাকী আফুষ্ঠানিক ব্রহ্মোপাসক-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিল, ব্রাক্ষসমাজের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ব্রাক্ষধর্ম নামকরণও এই সময়েই হইলণ দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নৃতন জীবন লাভ করিলাম।…পূর্বে ব্রাক্ষসমাজ ছিল, এক্ষণে ব্রাক্ষধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীতও ধর্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রহ্মতে নিত্য সংযোগ ব্রিতে পারিয়া আমরা ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিলাম।" এই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিনটি দেবেন্দ্রনাথ পরম পবিত্র মনে করিতেন। তাঁহার ইচ্ছান্থসারে এই দিনে শান্তি-নিকেতনের আশ্রমে উৎসব ও মেলার আরম্ভ হয়। এখনও ৭ই পৌষ সেখানকার বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে।

দেবেন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ সাধনপ্রণালী সামান্তই ছিল। অন্তরঙ্গ সাধনাই তিনি জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন বিশেষভাবে। প্রথম বয়স হইতে গায়ত্রীজপ তাঁহার সাধনার অন্ততম অনুষ্ঠান ছিল। পরে উপনিষদের গভীর ও উদার শ্লোক এবং হাফেজের রসোপম কাব্য তাঁহার জীবনের সহচর ছিল। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যে সেই পরম স্থানরের সঙ্গলাভ তাঁহার জীবনের বড় সাধনা ছিল। তাই তিনি বাড়ী থাকিতেন বড় কম। নদীতে নদীতে, কাননে কান্থারে, পর্বতে উপত্যকায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে। জ্ঞান তাঁহাতে ভক্তিতে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, প্রেমে মধ্র হইয়া ফুটিয়াছে।

১৮৪৬ সালে দেবেজনাথ যখন গন্ধায় নৌকায় বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ঝড়ের রাতে অকস্মাৎ দারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সঃবাদ আসিল। বিলাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু যে কত বড় ছর্যোগ বহন করিয়া আনিয়াছিল দেবেজ্ঞনাথ তাহা তখন কিছুই সানিতেন না। দারকানাথ প্রায় ক্রোড় টাকা ঋণ রাখিয়া যান। কিন্তু তিনি অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি এমন কৌশল করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন যে পাওনাদারদের তাহার উপর হাত দিবার যোছিল না। দেবেল্রনাথ ইচ্ছা করিলেই ফাঁকি দিতে পারিতেন। সকলেই পরামর্শ দিল, বিষয় লুকাইয়া ফেল, পাওনাদারদের ফাঁকি দাও। দেবেল্রনাথ একগুঁয়ে হইয়া বলিলেন, "না, প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না। সমুদ্য় বিষয় ধরিয়া দিব, ফকির হই হইব, অধর্ম করিতে পারিব না।" তিনি সমুদ্য় বিষয়-সম্পত্তির তালিকা করিয়া পাওনাদারদের হাতে দিলেন। তিনি যথন এই তালিকা দিতে বাড়ীর বাহিরে যান তখন অন্তঃপুরে কালার রোল উঠিল। সম্পত্তির তালিকা করিবার সময় দেবেল্রনাথ হাতের আংটাট লিখিতে ভূলিয়া গিয়াছিলেন, তালিকা পড়িবার সময় বলিয়া উঠিলেন,—"এই আংটাটা আমার হাতে আছে; আমার বিষয় সম্পত্তির তালিকার মধ্যে ইহাও ধরা উচিত।"

দেরেশ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার ফল তালই হইল।
পাওনাদারগণ বিষয়-সম্পত্তি নিলেন না, দেবেন্দ্রনাথ নিজের হাতে
সম্পত্তি রাখিয়া চল্লিশ বংসরে এই ঋণ শোধ করেন। দারকানাথ
কলিকাতা ডিখ্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটাতে এককালীন একলক্ষ
টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চল্লিশ বংসরের পর
স্কুদসমেত এ টাকা পরিশোধ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের এই সত্যানিষ্ঠায় সেকালে লোকে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। পিতৃপ্রান্ধের সময়ে ব্রাক্ষ অনুষ্ঠান লইয়া দেবেন্দ্রনাথকে মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। যদিও প্রান্ধক্রিয়া হিন্দুরীতিতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ষয়ং অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি মাত্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

্ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে এবং উহার প্রচারের জন্ম উল্যোগী হইলেন। তিনি বেদাদি গ্রন্থ যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া উপনিষদের ভিত্তির উপর দেবেন্দ্রনাথ .৮৩

ব্রাক্ষধর্মগ্রন্থ রচনা করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলেন।—উপনিষদের সভ্যগুলি তাঁহার মনে যেমন যেমন আদিতে লাগিলে, তিনি তেমন তেমন বলিতে লাগিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাহা লিখিয়া গেলেন। এইরূপে ব্রাক্ষধর্মের বেদস্বরূপ ব্রাক্ষধর্মগ্র রচিত হইল। দেবেল্রনাথ লিখিয়াছেন,—"এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সভ্য, তাহা লইয়াই ব্রাক্ষধর্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল।"

দেবেন্দ্রনাথ প্রতি বছর পূজার সময় বেড়াইতে বাহির হইতেন।
এখন হইতে দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার
জন্ম দেবেন্দ্রনাথের নানা জায়গায় ভ্রমণ করিতে হইত। ১৮৪৬ সাল
হইতে ১৮৫৪ সালের মধ্যে বাংলা দেশে মেদিনীপুর, ঢাকা, বর্ধমান,
কৃষ্ণনগর প্রভৃতি এগারটি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজের
বঞ্জা দেবেন্দ্রনাথ থ্ব কমই সহিতে পারিতেন। তাই প্রায়ই তিনি
নির্জন স্থানে—পর্বতের গায় বা নদীর বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।
১৮৫৬ সালে আখিনমাদে তিনি হিমালয় ভ্রমণে বাহির হইলেন।
সমস্ত উত্তর ভারত বেড়াইয়া অবশেষে শিমলা যাইয়া পৌছিলেন।
তখন দেশে সিপাহি বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ শিমলায়
ক্রমশঃ উচ্চতর পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। একদিকে প্রাকৃতিক
শোভা ও সৌন্দর্য আর হাফেজের বয়াৎ তাঁহার জীবনের সঙ্গী হইল।
দিনে এবং রাত্রিতে তন্ময় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধান ও ব্রহ্মানন্দ রস
পান করিতেন। যে রাত্রিতে ঈশ্বরের ঘনিষ্ট সহবাস অনুভ্ব

"আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিয়ো না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু বিরাজমান।"

এই ভাবে বছর ত্বই বেড়াইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

### বিষয়ী ও বিরাগী

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ কি পনর বছর, সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার স্ত্রী সারদাস্থলরীর বয়স মাত্র ছয় বছর ছিল। তিনি য়শোহরের রায়-চৌধুরী বংশের মেয়ে ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে স্থপুরুষ ছিলেন, সারদা দেবীও পরমা স্থলয়ী ছিলেন।

যৌবনারন্তে দেবেজ্রনাথ সুংসারবিরাগী। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি সকল প্রকার পূর্ণাপুর্ন যোগ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। দিনরাত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-ধ্যানে বিভারে থাকিতেন। এরপ স্বামী লইয়া কোন গৃহস্থ বধু স্থী হইতে পারে না। সারদা দেবী নিজে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে। কিন্তু স্বামীর বৈরাগ্যে তিনিও কোন পূজাপার্বনে যোগ দিতেন না। তাঁহার জায়েরা আসিয়া সাধাসাধি করিতেন, তিনি একা ঘরে পড়িয়া থাকিতেন।

সারদাদেবীর একটী করুণ চিত্র এই ঘটনাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।
একবার ১৮৪৬ সালে ঘোর বর্ষাতেই দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গায় বেড়াইতে
বাহির হইলেন। সারদাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'আমাকে
ছাড়িয়া কোথায় যাইবে 
ং যদি যাইতে হয়, তবে আমাকে সঙ্গে
করিয়া লও।' দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্ম আর একটা পিনিস ভাড়া
করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের স্নেহণীল প্রাণ পত্নীকে চিরদিনই অত্যন্ত্র স্নেহ করিতেন।

রামমোহনের সময় হইতেই খুষ্টানদের সহিত হিন্দুদের বিবাদ আরম্ভ হয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৪৫ সালে একটা ঘটনায় **.** ५०

হিন্দু সমাজে একেবারে বোমা পড়িল। এই বছর একটা নাবালক ছেলে তাহার পত্নীর সহিত প্রসিদ্ধ খুষ্টান মিশনারি ডাফ সাহেবের নিকট খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিল। ছেলের বাপ ইহার বিরুদ্ধে মোকদ্দর্মী করিয়া হারিয়া গেল। হিন্দুসমাজ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত এক ঝাঝালো প্রবন্ধ লিখিলেন—"যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলায কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রতি কর তবে মিশনরীদিণের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দ্রন্থ রাখ, তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নির্ত্ত হও এবং যাহাতে ফ্রির সহিত তাহারা বৃদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উল্যোগ শীঅ কর।"

এই আন্দোলনের ফলে 'হিন্দুহিতার্থী' বিগালয় খোলা হইল। উহার জন্থ একসভাতেই চল্লিশ হাজার টাকার চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত দেব উহার সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিগালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ সংসার-ত্যাগী দণ্ডধারী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি সংসারে ছিলেন বটে কিন্তু সংসার তাঁহাতে ছিল না। তাঁহাতে ত্যাগ ও ভোগ ছই-ই পুরামাত্রায় ছিল। তাঁহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ ছিল। নির্দোষ ইন্দ্রিয়স্থ হইতে কোন দিন নিজেকে কোনমতেই বঞ্চিত করিতে চাহিতেন না। কোন রকম শ্রীহীনতা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বেশভ্ষা ও আদব-কায়দার উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। স্ববীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বছকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্ম যখন কলিকাতার আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ী ভরিয়া উঠিয়া গম গম করিতে থাকিত। দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোকা পরিয়া

সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রক্ষনের পাছে কোন ত্রুটী হয় এছল্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিমু হরকরা তাহার তকমাওরালা পাগড়িও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দোড়াদোড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এ জন্ম পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।" দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যেকটী কাজ নিয়মে চলিত। কোন ত্রুটী তাঁহার কাজে হইবার জো ছিলনা।

দেবেজ্রনাথ 'মনের মধ্যে কোন জিনিষই ঝাপ্সা রাখিতে পারিতেন না' বলিয়াই—'তিনি যাহা সঙ্কল্প করিছেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন' এবং 'এইজক্স কোন ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিষটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কত্টুকু ভার থাকিবে সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোন অংশে তাহার অক্সথা হইতে দিতেন না। তাহার সঙ্কল্পে, চিস্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিলা ঘটিবার উপায় থাকিত না।'

দেবেন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। জমিদারীও তাঁহাকে দেখিতে হইত। কিন্তু তিনি সকল কার্যই ঈশ্বরের সান্ধিধ্যে সম্পন্ধ করিতেন। বৈষয়িক কাজকর্মেও যেন ঈশ্বরের সত্তায় নিজকে ডুবাইয়া রাখিতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, তিনি হিসাবের খাতায় প্রথমেই একটা ধর্মপ্রসঙ্গ লিখিয়া রাখিয়াছেন।

যথন ব্রাহ্ম বিবাহ লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময় হিন্দু জাতীয়তারও জাগরণ হইল। রাজনারায়ণ বস্থু জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্ম উল্লোগী হইলেন। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্রের উত্তোগে ১৮৬৭ খুন্টাব্দে হিন্দুমেলার আয়োজন হইল।
তাহাতে জাতীয় ব্যায়াম, স্বদেশীয় সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির উৎসাহ
প্রদান করা হইল। এই হিন্দুমেলা এদেশে স্বদেশ-প্রেমের প্রথম
উদ্বোধন করে। স্বদেশী আন্দোলনের ইহাই উত্যোগ পর্ব।
দেবেন্দ্রনাথের পুত্র এবং আতুপুত্রগণ ইহার প্রধান উত্যোক্ত। ছিলেন।
এই সময়ে ঠাকুরবাড়ী স্বদেশীয় সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলার এক
বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে এই
সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণরূপে উহার
পরিপোষণ করিতেন।

### ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় ও বাংলার নব জাগরণ

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, সিপাহী বিদ্রোহ তখন একরকম নির্বাপিত হইয়াছে। 'সিপাহী বিদ্রোহের আগুন শীঘ্র নিভিয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে তাহা একটা নৃতন সার রাখিয়া গেল। এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সময় হইতেই সুক্ল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুনের পরিণামস্কর্প সারেই তাহার ফলন।'

শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়,—সামাজিক, সাহিত্যিক ও ধর্ম্য আন্দোলন—এক কথায় বাঙালী জীবনের ফুর্তির সকল দিকেই সিপাহী বিপ্লব একটা বিপুল অভ্যুদয়ের স্ফুচনা করিল। ১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহা রাজনৈতিক আন্দোলনের নীহারিকার অবস্থা। উহা হইতে ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন

জমিয়া উঠে। ইহার জন্ম "হিন্দু পেট্রিরট" ও উহার সম্পাদক হরিশ মুখ্যোর দান অনেকখানি। এই সময়ে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে লিখিতে স্কুরু করেন। এই সময়েই আবার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক বাহির হইয়া দেশে তুমুল হুলুস্থুল উপস্থিত করে। হরিশ মুখ্যোর মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামগোপাল ঘোষের বাগ্যিতা শক্তি যথেষ্ট কাজ করিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে ঈশ্বর বিভাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও অপর मिटक भाष्ट्रेरकल भधुरुएन এवः भीनवस्तु अवः भारत विक्रमञ्ख्य अक नृजन ভাবের বক্সা বহাইয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভাসাগরের অসম সাহসিক প্রচেষ্টা তথনকার বাঙালী সমাজে বিস্ফোরকের মত আচম্কা পড়িয়াছিল। তাঁহুার 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের' লেখা 'আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছাদের মত দেশাচারের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, হৃদয়হীনতা পোড়াইয়া চলিয়াছে। এত বড় একটা বীর্যা পৌরুষ ও মহত্ত্বের বাণী বাংলা সাহিত্যে আর কখনও শোনা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।' ইহার পরই কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বাহ্ম-বন্ধুগণ সমাজ-সংস্থারে এক বিপুল আন্দোলন জাগাইয়া তোলেন। 'এইরপে প্রায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে তিন চার বছরের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন, নৃতন সাহিত্যের আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি একে একে উঠিয়া সমস্ত বাঙ্লা দেশকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়া তাহাকে সচল ও সচেতন করিয়া তুলিল। সমস্ত দেশ অনুভব করিল যে, তাহার মধ্যে একটা বড় যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সেই যুগশক্তির বিচিত্র লীলা এই সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

এই সবগুলি আন্দোলনের গোড়ায় প্রেরণা যোগাইয়াছে ব্রাহ্ম আন্দোলন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবর্তক হইলেও আন্দোলন জমাইয়া তুলিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাই ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্রের যোগদান একটী স্মরণীয় ঘটনা।

দেবেন্দ্রনাথ ৮১

কেশবচন্দ্র কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।
তাঁহার পিতা পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই
কেশবচন্দ্রের মধ্যে দলপতির ভাব প্রবল ছিল এবং একদল যুবক
তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিষের আকর্ষণে তাঁহাকে ঘিরিয়া এক নৃতন
জীবন গড়িতেছিল। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদলের যৌবনের
প্রাচুর্য ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমস্ত দিক্ দিয়া প্রাণ দান করিয়া
তুলিল। বর্ষীয়ান্ দেবেন্দ্রনাথ ও যুবক কেশবচন্দ্রের মিলনে ব্রাহ্ম
সমাজ সত্যই সেদিন বাংলার নব্যুগের স্টুচনা করিল।

বন্দ বিভালয়, সঙ্গত সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ছোট ছোট বই এবং ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাক্ষ আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। এদিকে ব্যক্তিগত দিক দিয়া কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও পরিবারে একেবারে আপনার হইয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের স্থুনর ও উজ্জ্বল মুখ্য নিবেন্দ্রনাথের উৎসাহ সঞ্চার করিত। অনেক সময় কেশবচন্দ্র সম্মুখে না থাকিলে দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান জমিয়া উঠিত না। কোচের উপর নিজের পাশে বসাইয়া দেবেন্দ্রনাথ মাখন মিশ্রি খাইতেন, এক চামচ নিজে খাইতেন আর এক চামচ কেশবকে দিতেন। নৌকা ভ্রমণে যখন যাইতেন কেশবকে নিজের পাশে না শোয়াইলে তাঁহার সোয়াস্তি ছিল না। যথন কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথই তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে নিজের বাডীতে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের ছেলেরা কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতেন। এমন কি শোনা যাইত, দেবেন্দ্রনাথের সম্পত্তির এক অংশ কেশবচন্দ্রও পাইবেন। কেশবের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের নিবিভ প্রীতির স্থা সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। তাই তিনি এক চিঠিতে কেশবচন্দ্রের কথায় আবেগের সহিত লিখিয়াছিলেন—''যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে দৈ তাঁহারই প্রতিমা।"

যখন ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন অত্যস্ত প্রবল ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়েই বিচ্ছেদ আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচল্রে যেমন প্রীতি ছিল, ভেমনই তীব্র বিরোধ দেখা দিল।

এই বিরোধের কথা বুঝিতে হইলে ছই একটা বিষয় বলা আবশ্যক। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিগত বৈষম্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতই রক্ষণশীল ছিলেন। সংরক্ষণ করিয়া সংস্কার সাধনই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু কেশবচন্দ্রের আদর্শ ছিল একেবারে আমূল সংস্কার বা বিপ্লব। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যৌবনের প্রাণ্পাচুর্যের ছঃসাহসিকতা জিনিষটা ছিলনা। যে ছঃসাহস প্রাচীনের সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নব নব পরীক্ষার পথে ধাবিত হয়, সেই ছঃসাহসের ছর্দমনীয় বিপুল বেগ বরং কেশবচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্

কেশবচন্দ্র ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদর এবং পরিশেষে আচার্যের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ও ছর্দম কর্মশক্তি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নবীন দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তিই তথন ব্রাহ্ম সমাজে খুব বেশী। ইহারা ধর্ম এবং সমাজসংস্কারে গতারুগতিক সকল গণ্ডী একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন। ই হারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন বাক্যেও কার্যে তাহাই করিয়া ছাড়িতেন। সমাজের প্রাচীন দল কিছুতেই ইহাদের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না ব্রাহ্মসমাজের কার্য-প্রণালী ও পরিচালন-ব্যবস্থার নানা ছোটখাট ব্যাপারে এই উভয় দলের মধ্যে কিছু কিছু গোলযোগ পাকাইয় উঠিতেছিল। কিন্তু পেতা ব্যাপারে সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তথন সমাজের তরুণ দলের অস্তাত্ব নেতা। তিনিই নাকি প্রথম প্রশ্ন তোলেন, অপৌতলিক ব্রাহ্মগে

পৌতলিকতার চিহ্ন যজ্জসূত্র কেন ধারণ করিবে ? এই বিষয় লইয়া তুই দলে তুমুল মতভেদের সৃষ্টি হইল। সমাজের আচার্য বা উপাচার্যের আসনে কোন পৈতাধারী ব্রাক্ষ বসিতে পারিবেনা, ইহাই ছিল নবীন দলের অক্যতম মত। এইরূপে অগ্রসর দল ও অনগ্রসর দলে বিভেদ স্ক इहेल। অবশেষে কেশবচক্র প্রমুখ নবীন পদ্বিগণ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে আলাদা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে এইরূপে বিচ্ছেদ হইল বটে, কিন্তু উভয়ের জীবনে উভয়ের প্রভাব চির্দিন বহুমান ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ তখন হইতেই 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইল। ইহার পরেও দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে এবং কেশবচন্দ্রের ব্রহ্ম বিভালয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই উভয় সমাজের মধ্যে যে পার্থকাটী প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা এই। কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই ভক্তিপন্থী ছিলেন এবং সেই জন্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির একটা বন্থাধারা বহিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞান-প্রধান প্রকৃতি এমন করিয়া মত্ত হইতে পারিত না।

ইহার পর ব্রাহ্ম বিবাহ আন্দোলনে এই উভয় দলের সঙ্গে তীব্র মনোমালিক্য উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহ যখন হিন্দু শাস্ত্র মতে যথার্থ সিদ্ধ নয়, তখন উহা রাজকীয় আইনে বৈধ হইবে কিনা ইহাই ছিল সন্দেহের বিষয়। কাজেই ব্রাহ্ম বিবাহকে বৈধ করিবার জন্ম গভর্নমেন্টের একটা আইন পাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অন্ভব করিলেন। কেশবচন্দ্র ইহার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সরকার পক্ষ হইতে এই নিমিত্ত যে আইন বিধিবদ্ধ হইবার জন্ম উপস্থাপিত হইল তাহাতে একটা প্রতিজ্ঞা-বিধি ছিল এই যে 'আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী, শিখ কিংবা জৈন কোন ধর্মাবলম্বী নই,' এই কথাটী স্বীকার করিয়া লাইতে হইবে। ইহাতে জাত্যভিমানী রাজনারায়ণ বস্কু, দেবেন্দ্রনাথ

প্রমুখের মনে তীব্র আঘাত দিয়াছিল। তাঁহারা উহার প্রতিবাদ ভীষণ ভাবে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র উহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি" এবং "The term Hindu does not include the Brahmo." রাজনারায়ণ বাবু এই কথায় সে দিন লিখিয়াছিলেন,—"যেদিন কেশববাবু বলিলেন আমি হিন্দু নই, সে দিন কি শোচনীয় দিবস! ছই ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈত্রিক নিবাসস্থরূপ হিন্দু সমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।" কিন্তু কেশবচন্দ্রের মনে ইহাই লক্ষ্য ছিল যে এই বিধিদ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদ হইবে এবং সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে সঙ্কর বিবাহের প্রচলন করিয়া এক ভারতীয় ভ্রাতৃ-মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। যাহা হউক, ১৮৭২ সালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং উহা উক্ত সালের তিন আইন নামে পরিচিত।

এই মাইন পাশ হইলে, ইহার পর বংসর দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ছই পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে উপনয়ন সংস্কার করিয়া উপবীত দিলেন। অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেকে হিন্দু সমাজ হইতে বহিন্ধার করা তাঁহার অস্করে কোন রকমেই খাপ খাইত না। এই জন্ম তিনি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, এক কালে কেশবচল্লের প্রভাবে তিনি নিজেই উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ খুব বেশি সামাজিক লোক ছিলেন না। সকলের সঙ্গে মাথামাথি ভাব তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সর্বদাই 'শ্বতন্ত্র, স্থুব, সমূত, সংযত।'

দেবেন্দ্রনাথের বাংলা রচনা অত্যস্ত প্রাঞ্জল ও চিন্তাকর্ষক। উহার সরসতা ও সৌন্দর্য সত্যই দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সৌষ্ঠবজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার আত্মজীবনী, তাঁহার আর্থনা ও ं (प्रदिख्यनाथ - ১৩

ব্যাখ্যান আজও সরল আন্তরিকতার জন্ম অনমুকরণীয় রহিয়াছে। তাঁহার নিজের কথা অনেক জায়গায় উদ্বৃত করিয়াছি। এখানে একটা প্রার্থনার এক টুক্রা লিখিলাম। বাংলা দেশের জন্ম তাঁহার মনে কি গভীর বেদনা ও দরদ ছিল তাহা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।
—"হে পরমাত্মন্! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্ল কর। তোমার এই সকল তুর্বল সন্তানের প্রতি কুপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই—ইহা নানা ক্লেশ, নানা বিপত্তিতে দিন দিন আরত হইতেছে— দিনরাত্রি ইহার ক্রেন্দনধ্বনি উথিত হইতেছে। তুমি এদেশকে উদ্ধার কর।"

#### শান্তিনিকেতন ও শেষ জীবন

১৮৭০ সালে দেরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে বছর দশেক তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়াছেন—একেবারে পরিব্রাজকের মত। ইহার পর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, জ্ঞানের সাধনায় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা স্বভাবতঃ জ্ঞানপ্রধান হইলেও উহাতে রসের দিক্টার প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু তাহা গৌড়ীয় বৈফ্বের পথকে গ্রহণ করে নাই। এই সাধনায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিল দীরান হাফেজ। শেষ বয়সে হাফেজের কবিতায় তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। বোধ হয় উপনিষদ্ও এমন করিয়া তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

• দেবেন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বন্ধু ছিলেন এ কিও সিংহ। সেকালের পার্সিপড়া রসিক মান্নুষটা সেতার বাজাইয়া গান গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিতেন। তাঁহার সারা মুখে আনন্দ ডগমগ করিত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিতেন শাস্তি নিকেতনের বুলবুল। এ কিও

সিংহের বাড়ী ছিল রায়পুর। সেখানে একবার ঘাইবার পথে দেবেজনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করেন। তখন উহার নাম ছিল ভুবনভাঙ্গা। সেখানে থাকিভ এক ডাকাতের দল। চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত ধুসর মাঠ। সবুজ রংএর আভাস মাত্র কোথাও नाई। উহারই মাঝখানে ছইটী প্রকাণ্ড ছাতিমগাছ ছিল। ডাকাতের দল এখানে নাকি মানুষ খুন করিত। এই বিষম ভয়ের জায়গাটী আশ্রম হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বন্ধু যেমন এীকণ্ঠ বাবু, তাঁহার শেষ বয়সের আশ্রয় তেমনি শাস্তি নিকেতন আশ্রম। এই ছাতিম গাছের নীচে একটা বেদীতে বসিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তির" মধ্যে নিবিষ্ট হইতেন। তিনি অমুভব করিলেন, এই নির্জন স্থানটীর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। তাই বোলপুরের মরুভূমিতে শাস্তি নিকেতনের আশ্রম রচিত হইল। অক্স জায়গা হইতে মাটী আনাইয়া সেই মাটী শান্তিনিকেতনে ফেলিয়া সেখানে एएरवन्त्राथ এक कानन तहना कतिलान। लालाभ, युँहे, त्वल, বকুল, মালতী, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছ ও লতা; আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ; শাল মহুয়া দেবদারু প্রভৃতি উন্নত বনস্পতির বীথিকা সেই কাননে রোপিত হইয়া দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। মরুভূমির মধ্যে ফুটিল ফুল, নামিল ছায়া, ছটিল সৌরভ। সেখানে পাখীর দল আসিয়া উৎসব জমাইল।

১৮৭৩ সালে হিমালয়ে যাইবার পথে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। হিমালয়ে যাইয়া তাঁহারা ডালহোসী পাহাড়ে বক্রোটায় ছিলেন। সেই সময়ের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচ্ড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক একদিন জানি না কত রাত্রে দেখিতাম পিতা গায়ে একথানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটা মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ

সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

"তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাং দেখিতাম পিতাং আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রেমণিকা হইতে নর: নরৌ নরা: মুখস্থ করিবার জন্ম আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড় ছঃথের এই উদ্বোধন।"

এই সময়ে হিমালয় যাত্রাপথে একটী ঘটনা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। রবীক্রনাথ লিখিয়াছেন—

"কোন একটা বড় ষ্টেদনে গাড়ী থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কি একটা সন্দেহ করিল, কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল। উভয়ে আমাদের গাডীর দরজার কাছে উস্থুস্ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেসন মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্ টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটীর বয়স কি বার বংসরের অধিক নহে ?" পিতা কহিলেন, "না।" তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশী হইয়াছিল। ষ্টেসন মাষ্টার কহিল, ইহার জন্ম পুরা ভাড়া দিতে হইবে। আমার পিতার তুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ব্যাগ হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল, তিনি দে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহা প্লাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝনুঝনু করিয়া বাজিয়া উঠিল। প্টেসন মাষ্টার অভ্যস্ত সঙ্কৃচিত হইয়া চলিয়া গেল। টাকা বাঁচাইবার জন্ম পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের কুজতা ্তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।"

১৮৭৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের পত্নী সারদা দেবী পরলোক গ্রন্ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব দিন তিনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সারদা দেবী শুধু বলিলেন, "আমি তবে চল্লেম। দেবেজ্রনাথ নিজে শাশানশ্য্যা সাজাইয়া বিদায় দিলেন, "ছ্যু বংসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।' দেবেজুনা এই শোক অবিচলিত ভাবে সহা করেন। ইহার পর আবাঃ কয়েকবার বক্রোটা শিখরে বেড়াইয়াছেন। তারপর এক সময়ে চীন দেশ বেড়াইয়া আসিলেন। অনেক সময় শান্তিনিকেতনে আশ্রমে তিনি নির্জনে যাপন করিতেন। ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষী ব্রাহ্ম সমাজ হইতে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' বিচ্ছিন্ন হয়। এ নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ সহান্তভ্তি জানাইয় আশীর্বাদ লিপি পাঠাইয়াছিলেন। এই সমাঙ্কের উছোক আনন্দমোহন বমু, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের দত্তি শেষ জীবনে তাঁহার অন্তরক ভাব হইয়াছিল। প্রলোকগ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সহচ: छित्नन ।

শেষবয়সৈ দেবেন্দ্রনাথ অনেকদিন চুঁচুড়ায় ছিলেন। কিছুদিন বোষাই, দার্জিলিংও ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছেন। তারপর শরীর হুর্বল হুইয়া পড়ায় তিনি কলিকাতায় থাকিতেন। পার্ক খ্রীটে তাঁহার জন্ম এক বাড়ী ভাড়া করা হুইয়াছিল। সেখানে প্রায় ১০ বংসর ছিলেন। তারপর জোড়াসাঁকোর নিজেদের বাড়ীতেই মৃত্যু পর্যস্ত ছিলেন। পার্ক খ্রীটে থাকিতে ১৮৮৭ সালে তিনি শান্তি নিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্ম "ট্রাষ্ট ডিড্" করিয়া উৎসর্গ করিয়া যান। ইহার ট্রাষ্ট ডিড্ রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাষ্ট ডিড্পএর অমুকরণে করা হয়। শুধু ইহাকে একটা সাধনার আশ্রম না করিয়া এখানে একটা ব্রহ্ম বিভালয় ও ভাল গ্রন্থাগার স্থাপনের কথা সংকল্পিত করিয়া যান। পিতার মুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথ এই সংকল্পকে রূপ দিয়াছেন।
তাই আজ শান্তিনিকেতন পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র
এবং ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার পুণ্যতীর্থ। শান্তিনিকেতনের
ভবিয়ং সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের ভরসা মহর্ষির ছিল। কেহ
নৈরাশ্য প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "তোমরা কিছু ভেব না।
ওখানকার জন্ম কোন ভয় নাই। আমি ওখানে শান্তম্ শিবম্
অবৈতম্কে প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।" ট্রান্ট ডিডের বিধি অনুসারে
প্রতি বছর ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথের পুণ্য দীক্ষা দিবসে শান্তিনিকেতনে
উৎসব ও মেলা ইইয়া থাকে।

মৃত্যুর পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ সময় কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি কেবলই বলিতেন, "আমি বাড়ী যাব, আমি বাড়ী যাব।" সে সময়ও তিনি নিয়মিত ব্রহ্ম উপাসনা করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব দিনেও তিনি ভোরে উঠিয়া চীৎকার করিতেছেন, "আমাকে পূবমুখো করিয়া দাও। আমার উপাসনার সময় হ'ল।"

১৯০৫ সালের ১৯শে জান্ত্রারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্কভাবে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।



# ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

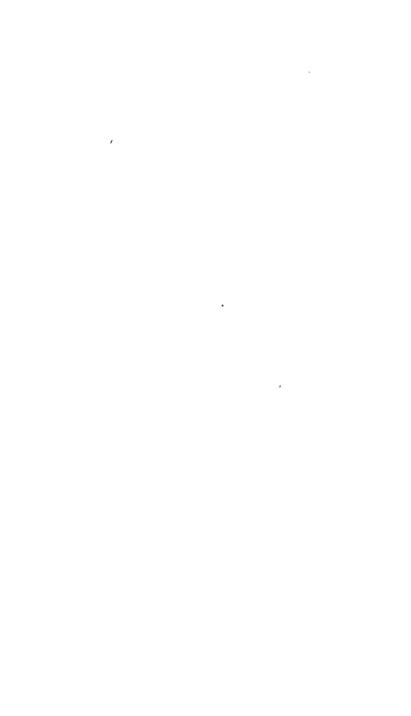

### ব্রশান্দ কেশ্বচন্ত্র সেন

কলিকাভার কলুটোলার সেন পরিবার অতি বিখ্যাত। কেশবচন্দ্র এই পরিবারে ১৮৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন এবং পিতামহ বিখ্যাত রামকমল সেন। রামকমল সেন আট টাকা বেতনে ছাপাখানার সামান্ত কর্মচারিরপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরিশেষে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানীপদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া বিত্তশালী হওয়াতেই তাঁহার কৃতিত্ব নয়। তিনি সেকালে একজন পরম বিধান লোক ছিলেন এবং নানা প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিপ্ত ছিলেন। ইহারা পিতাপুত্র উভয়েই পরম ভক্ত বৈশ্বব ছিলেন।

কেশবচন্দ্র দেখিতে খুব স্থান্দর ছিলেন এবং বাল্যকালে আবদারে ছেলে ছিলেন। পাঁচ বছরের সময় তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে জুনিয়র শ্রেণীতে পড়িবার সময় কেশবচন্দ্র প্রায় প্রতি বংসরই পারিতোষিক পাইতেন। উপ্রতি শ্রেণীতে পড়িবার সময় গণিতশাস্ত্রে তিনি অত্যস্ত বীতরাগ হন এবং অবশেষে কলেজে নিয়মিত পড়া হইতে বিরত হন। ইহার পর তিনি তুই বছর গণিত ব্যতীত কলেজের অক্সান্থ বিষয় অধ্যয়ন করেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল।

• ৫কশবচন্দ্রের বয়স যখন আঠার বছর, সেই সময়েই তাঁহার ধর্মজীবন শুরু হয়। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"অষ্টাদশ বংসর বয়সে অল্ল অল্ল ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়়, কিন্তু চতুর্দশ বংসরেই মংস্ঠাভক্ষণ ত্যাগ করিলাম। তখনই বৈরাগ্যের প্রথম সঞ্চার হইল। যত প্রকার স্থতোগ, যৌবনে তৎসমুদয় বিষবৎ ত্যাগ ক্রিলাম আমোদকে বলিলাম, 'তৃই শয়তান, তৃই পাপ।' বিলাসকে বলিলাম, ''তৃই নরক; যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।

এইরপ যখন তাঁহার মনের অবস্থা, সেই সময়েই কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের আনন্দ-উৎসব তাঁহার মনের পরিবর্তন করিতে পারিল না। জীবনের এই বৈরাগ্যময় উষর জীবনে তাঁহার সহায় ছিল একমাত্র প্রার্থনা। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার জীবনেবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উথিত হইল। ধর্ম কি জানি না ও ধর্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরু কে কেহ বিলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অপ্রসর হয় নাই, জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত।"

"এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, হর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই। কি কথার বল, কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞ করিলেই হয়। পাপকে ঘুসি দেখাইতাম আর প্রার্থনা করিতাম।"

কেশবচন্দ্র যুবকদের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত করিবার জন্ম ১৮৫৫
সালে 'গুড্উইল ফ্রেটারনিটি' নামে একটি সভা স্থাপন করেন
পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাঁহারা বাল্যকাল
হইতে নেতৃত্ব করিবার জন্মই যেন জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র এইরূপ একজন ছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুদের সহিত পরম উৎসাথে
ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে য়ুরোপীয় আদর্শে প্রথম ধাকায় আমাদের সমাজে ও জীবনে নীতি ও ধর্ম শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের এই চেষ্টা এই জ্বন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হুর্নীতি ৩ উচ্ছে খালতা তখন পূর্ণমাত্রায়।

ইহার পরই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্ম গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি দেবেল্রনাথ পরম আগ্রহে এই ধর্মোৎসাহী সৌম্যদর্শন যুবককে গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের প্রবেশ শুধু ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে নহে, পরস্তু বাংলার জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের পক্ষে একটি শ্বরণীয় ঘটনা। কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন শুধু ধর্মান্দোলনে পর্যবসিত রহিল না, উহা বাঙালীর জীবনের ছই কৃল ছাপাইয়া সমাজ, শিক্ষা ও লোকসেবায় বাঙালীকে সজাগ ও উদুদ্ধ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন মুখ্যত ধর্মান্দোলন ইইলেও কেশবচন্দ্রের হুর্দম কর্মস্পৃহা ও বহুমুখী প্রতিভায় উহা সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ক ও জনহিতকর আন্দোলনের কেন্দ্র ইয়া উঠিল।

১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্রের উত্যোগে ব্রহ্মবিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
এখানে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত। ইহার কয়েক মাস
পরেই কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া সিংহল
যাত্রা করেন। মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সঙ্গে
ছিলেন। তিনি কেশবের সহপাঠী ছিলেন। কেশবচন্দ্রকে বাড়ীর
সকলের অজ্ঞাতসারে এই ভ্রমণ-যাত্রায় যাইতে হইয়াছিল। মহর্ষির
সহিত ঘনিষ্ঠ সহবাস কেশবচন্দ্রের ধর্মশিক্ষার যথেষ্ট সহায়ক
কইরাছিল। সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র ব্রহ্মসমাজের
সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।

অভিভাবকদের অনুরোধে ১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্র বৈঙ্গল ব্যাঙ্কের এক কেরাণী-পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই কার্য তিনি

দেড় বংসরের অধিক কাল করেন নাই। এই কাজ ছাড়িয়া किश्व विश्व छेश्नाद्ध धर्म अठात बढि कीवन छालिया जिल्ला। তিনি মাসে মাসে কতকগুলি পুস্তিকা প্রচার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের প্রচার উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতা ও মিশনরীকে পরাজয় এই সময়ে উল্লেখযোগ্য। এাদকে ব্রহ্মবিভালয় ও সঙ্গত সভার মধ্য দিয়া যুবকদের মধ্যে প্রবল ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিলেন। বন্ধবিভালয়ে মহর্ষির স্থগভীর জ্ঞানপূর্ব উপদেশ প্রায় এক ঘণ্টায় শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপদেশের শেষ কোথায়? বক্ততাকালে কখনও চীংকার করিয়া বলিতেন—"তোমরা ধর্মেতে পাগল হইবে না ? তুইজনও পাগল হইয়া সংসার ছাড়িবে না ?" শিখদের ধর্মালোচনা ও ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গত-সভা। উহার নামাত্রকরণে ব্রাহ্মযুবকদের এই অধ্যাত্ম-গোষ্ঠীর নামও সঙ্গতসভা হইয়াছিল। সঙ্গতসভার আলোচিত বিষয়ঞ্জল পরে 'বাক্ষধর্মের অনুষ্ঠান' নামে কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। উহার এক স্থানে উপবীত পরিত্যাগ করা কর্তব্য এই কথাটি লিখা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ উহা পাঠ করিয়া আপনার উপবীতের দিকে ভাকাইয়া বলিলেন—তবে আর ইহা কেন ৷ এই বলিয়া পৈতা ছি'ডিয়া एक निम्न ।

সঙ্গতসভার সভাগণ কিরপে সত্যত্রতী ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টাস্থ দিতেছি। তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর 'বোধ হয়' 'হইতে পারে' 'সম্ভব' ইত্যাদি না বলিয়া কখনও কথা বলিতেন না। একবার এক ব্যাক্ষের কর্মচারীকে উপরওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন, হিসাব ঠিক হইয়াছে ত ? কর্মচারীটি সঙ্গতসভার সভ্য, বলিলেন—বোধ হয় ঠিক হইয়াছে।

বোধ হয় ঠিক হইয়াছে কি ? ঠিক করিয়া বল। হাঁ, প্রায় ঠিক। অনেক জেরা করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে 'সম্ভব' 'বোধ হয়' ছাড়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম দেশে ছর্ভিক্ষ নিবারণে ও ত্রিবেণী, হালিসহর প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে ত্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ত্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্তান প্রচার, পুস্তক প্রণায়ন, দ্রীশিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কাজের জন্ম 'ব্রাহ্মবন্ধু-সভার' প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৬১ সালে আগষ্ট মাসে কেশবচন্দ্রের উত্যোগে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক ব্রাহ্ম সমাজের একখানি ইংরেজী পত্রিকা বাহির হয়। 'কলিকাতা কালেজ' নামে একটি বিভালয়ও কেশবচন্দ্র এই সময়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬২ সালে ১লা বৈশাখ ত্রাহ্ম সমাজপতি ও প্রধান আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে অভিষ্কিত করেন। এই উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র নিজের পত্নীকে মহর্ষির গৃহে লইয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। নিষ্ঠাবান্ দেন-পরিবারের কুলবধু কোন দিন বাড়ীর বাহির হন নাই। আত্মীয়-স্বন্ধন সকলেই বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কেশবচন্দ্র পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বাদি আমার অন্থবর্তিনী হইতে চাও, এই বেলা অন্থবর্তিনী হও। এই সময়। অক্সথা আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।' লজ্জাশীলা কুলবধু গুরুজনদের তিরস্কার শুনিতে শুনিতে স্থানীর সহিত বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। দ্বারদেশ রুদ্ধ ছিল। অবশেষে উহারই নিমুন্থ ক্ষুদ্র দরন্ধা উভয়ে বাহির হইলেন। মহর্ষির গৃহে কেশবচন্দ্র পত্নীসহ অনেক দিন বাস করেন। তাঁহাদের গৃহে গমন নিষ্কি হইয়াছিল। ঠাকুর বাড়ীতে উভয়ে পরম আদরে ছিলেন। তারপর যথন বাড়ীতে চলিয়া যান, মহর্ষি তখন কেশবচন্দ্রের পত্নীকে নামা আভরণ ও উপঢোকন দিয়া পাঠ্ছেরাছিলেন।

আচার্য হইবার পর কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে প্রমুখের লেখার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এই সময়ে কয়েকজন প্রচারকসহ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্ম মাজাজ ও বােষাই গমন করেন এবং সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। এই প্রচার কার্য হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঞ্জে ব্রাহ্মসমাজে যিভেদের কালো মেঘ ঘনায়িত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ত্রাহ্ম-সমাজে অসর্ব বিবাহের প্রচলন ও উপবীতত্যাগী আচার্য নিয়োগ কেশবচন্দ্রের প্রগতি-প্রয়াসী মনের কার্য। মহর্ষি যদিও স্বভাবতঃ রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু কেশবচল্রের যৌবনোচিত কর্মোগ্রমের মুথে তিনি বাধা দেন নাই। এইরূপে ধীরে ধীরে প্রাচীন সংরক্ষণপ্রয়াসী দল ও নবীন উন্নতিপ্রয়াসী দলের মধ্যে বিরোধ জমিয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্ম এবং ধুমায়িত বিরোধ মিটাইবার জ্ঞ্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি সভা নামক সকল ব্রাহ্মদের এক সন্মিলিত সভা আহ্বান করেন। মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র উভয়েই ইহাতে বক্তৃতা ও উপদেশ দেন। কিন্তু ইহার পরেই উভয় দলে বিভেদ অনতিক্রমণীয় হইয়া দাঁড়াইল। কেশবচন্দ্রের পক্ষীয়গণ ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা বাহির করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমান্ডের ট্রষ্টী হিসাবে সকল সম্পত্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার প্রমুখ পদ্ত্যাগ করিলেন। ইহার পর আর একত্র থাকা সম্ভব হইল না। বিশেষতঃ উপবীতের সমস্তাই প্রত্যক্ষভাবে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তুলিল। কোনমতেই যখন মিলন হইল না, তখন কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পুথক সমাজ সংস্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে ১৮৬৬ সালে ১১ই নবেম্বর ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মসমাজের জনা হটল।

ইহার পর কেশবচন্দ্র পূর্ণ উভামে প্রচার কার্য চালাইলেন।
সমগ্র উত্তর-ভারত ঘূরিয়া ব্রাহ্মধর্মের বার্তা প্রচার করিলেম।
ভাগলপুর, পাটনা, কাণপুর, লাহোর, দিল্লী, অমৃতসর, মুঙ্গের প্রভৃতি
সহরে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই কেশবচন্দ্র একবার
পূর্ববঙ্গে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বিজয়কৃষ্ণ গোসামী

ও অংঘারনাথ গুপ্তের সঙ্গে একবার ঘুরিয়া গিয়াছিলেন।
কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময় অনলবর্ষী বক্তৃতায় সর্বত্রই একটা সাড়া
পড়িয়া গিয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় বাহ্মসমাজ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজ (মহর্ষির পরিচালিত) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বক্তৃতা, প্রচার ও উপাসনার মধ্যদিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই কালে অনেকের জীবনেই কি রকম যেন শুক্ষতা আসিয়া পডিয়াছিল। নবধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সরসতা আনিবার জন্ম কেশবচন্দ্র ভক্তিভাবের সঞ্চার করিলেন। বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী-বংশের ছেলে, তিনি খোলকীর্তন প্রবর্তন করিলেন। নুতন গান রচিত হইল। ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বক্ষা ছুটিল। সময়ের কথায় কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল। বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। ... যতদিন অন্তরে বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর ততদিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দিতেন। ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে কিরূপে ও কেমন গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তির ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্তন হইল, বুঝিলাম যাহা না থাকে তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমনই ভক্তি আসিয়াছে, আর বলিতে পারিনা, এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক অধিক; আনন্দ অধিক কি তপস্থা অধিক; স্থুখ অধিক কি কঠোর ধর্মশাসন অধিক। আমি ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না, শান্তি, আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্শে রাখিলাম।"

এই ভক্তিধারায় কেশবচন্দ্র সারা দেশকে সিক্ত করিয়া তুলিলেন।
•মূক্ষের সহরেই ইহার আতিশয্য হইয়াছিল। সহরে বক্তৃতা উপাসনা
ও কীর্তনের ধূম পড়িয়া গেল। কেশবচন্দ্রকে ঘিরিয়া তুমূল কীর্তন
ও নৃত্য চলিল, তাঁহার পায়ের ধূলির জন্ম ভক্তদের মধ্যে কাড়াকাড়ি
পড়িল। এমন কি অনেক ভক্ত কেশবচন্দ্রের পদ ধৌত করিয়া

নিজের স্ত্রীর চুলদ্বারা মৃছিয়া দিলেন। অনেক অলোকিক ঘটনার কথা শোনা যাইতে লাগিল। এসকল ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সহকর্মিগণের মধ্যে তীত্র আন্দোলন জাগিল। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ত্রাহ্মগণ নরপৃদ্ধার অপবাদ কেশবচন্দ্রের উপর দিলেন। সকলের মধ্যেই বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল।

যাহা হোক কিছুদিন পর এই আন্দোলন প্রশমিত হইল।
এদিকে ভারতবর্ষীর ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রচার কার্যন্ত
নানা স্থানে চলিতেছিল। অতঃপর ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র
ব্রাহ্মধর্মের বার্তা প্রচারের জক্ত ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তিনি
সেখানে প্রায় আটমাস ছিলেন এবং প্রায় ঘাটটি বক্তৃতা ও উপদেশ
প্রদান করেন। ইংলণ্ডে তিনি বিশেষ সম্বর্ধনা ও সম্মাননা
পাইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্বিভৃতি ইংলণ্ডীয় লোকের
চিত্রে প্রহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

বিদেশ হইতে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র 'ভারত সংস্কার-সভা' স্থাপন করেন। স্ববিধ সামাজিক ও লোক-কল্যাণ সাধন ইহার লক্ষ্য ছিল।

কেশবচন্দ্র এই সভা হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'সুলভ সনাচার' নামে একখানি এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। এদেশে সন্তায় সংবাদপত্র প্রচারে ইহাই অগ্রণী। এক পয়সা নামের পত্রিকা যে বাহির হইতে পারে, তখন কেহ ভাহা ভাবিতে পারিত না। সহজ বাংলায় প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য লেখা হইত। ইহা ধনী গরীব সকলে সাদরে পড়িত। ইহার কলে অনেকে কাগজ পড়িতে শিখিল। কেশবচন্দ্র এই পত্রিকায় শ্রমিকদের উন্নতির জক্মও লিখিতেন। তাঁহার এই সমস্ত লেখা। বর্তমানের শ্রমিক নেতাদের উক্তি বলিয়া ত্রম হয়। বাস্তবিক সব দিক্ দিয়াই কেশবচন্দ্র অগ্রগতির নেতা ছিলেন। এই ভারত সংস্কার সভার উত্যোগে সাধারণ ও ব্যবসায় সম্প্রকীয় দরজীর কাজ,

সুত্রধরের কাজ, ঘড়ী মেরামত, খোদাই প্রভৃতি কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইরাছিল। সুরাপান ও মাদক নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, দাতব্য কার্য ইত্যাদি এই সভার অক্সতম কার্য ছিল। ইহার সমসাময়িক কালেই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইল। এদেশে ইংরেজী দৈনিক ইহার পূর্বে কোন ভারতীয় কতৃ ক সম্পাদিত হয় নাই।

এই সময়ের আর একটি আন্দোলন ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিষয়ক আইন লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্নি, শালগ্রাম ও কুশণ্ডিকা বিহীন ব্রাহ্ম বিবাহ যাহাতে আইনের নিকট প্রাহ্ম হয়, সেই জন্ম কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম বিবাহ-প্রথা বিধিবদ্ধ করিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু এই আইনটি এমন রূপান্তরিত ভাবে বিধিবদ্ধ হইল যে, কিছুমাত্র জাতীয়তাবোধ আছে এমন লোকও এই আইনটি সম্মানের সহিত মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে! ইহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাই লইয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সহিত কেশবচন্দ্রের তুমুল বিরোধ উপস্থিত হইল। আমাদের দেশেও এই বিবাহ আন্দোলনের ফলেই হিন্দুসমাজে প্রবল জাতীয় ও সামাজিক আবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বিবাহের এই আইন ১৮৭২ সালের ৩ আইন নামে পরিচিত।

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্রের 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা এক নৃতন ব্যাপার। কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারকে লইয়া একত্র বাস করিয়া বিশুদ্ধ জীবনযাপন ও সাধক করার জন্ম বেলঘরিয়া উল্লানে 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়়। কেশবচন্দ্র সপরিবারে এখানে আশ্রম লন। এই আশ্রম পরে কাকুড়গাছী উল্লানে এবং সর্বশেষ গোলদীঘির দক্ষিণে মির্জাপুর খ্রীটে স্থানান্তরিত হয়়। একই মনোর্ত্তি-সম্পন্ন পরিবার না হইলে একত্র বসবাস অনেক সময়েই বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও এই জন্ম কেশবচন্দ্রকে যথেষ্ট্র লাঞ্চনা ও বিভ্যবনা ভূগিতে হইয়াছিল। এখন হইতে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক নৃতন সাধনা আরম্ভ হইল। নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও সাধন-প্রণালীর মধ্যদিয়া কেশবচন্দ্রের জীবন-সাধনা অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈরাগ্য সাধন এই সময়ের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। বেলঘরিয়ার উত্যানে 'তপোবন' স্থাপিত হইল। সেখানে কূটীর নির্মাণ করিয়া স্বপাক আহার, নির্জন সাধনা এবং মিলিত উপাসনায় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের তপস্তা চলিতেছিল। এই উত্যানে থাকিতেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণের পরিচয় হয়। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল। ইহার পূর্বেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার বাহ্মসমাজে যাইয়া কেশবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই লোকটার ফাত্না ভূবেছে।" তখনও তিনি কেশবচন্দ্রকে কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না। এই পরিচয়ের কেশবচন্দ্র পরমহংসের ভক্তিভাবে অত্যন্ত প্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই ছই মহাপুরুষের মিলন এক শুভ সংযোগ।

ব্রাহ্মসমাজে যে ভক্তি ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা দিল, তাহার প্রধান সহায় ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণ। "তিনি বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া নৃত্য কীর্তন করেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা কেশবচন্দ্র যাহা করিতেন, তাহা ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত যোগের ফল, একথা অনেকেই জানেন। ব্রাহ্মধর্ম পূর্বে কঠোর নীরস ছিল, এখন তাহা সরস ও অত্যন্ত সরল হইল।"

নির্জন সাধনায় ত্রতী হইয়া কেশবচন্দ্র সংসার ও সমাজ হইতে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। বস্তুতঃ লোকসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন
হইয়া একাস্ত বিবিক্তসেবী হওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।
বহুজনকে লইয়াই ছিল কেশবচন্দ্রের সাধনা। তাই এসময়েও
তাঁহাকে প্রচারকার্যে ও বক্তৃতা উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিতে
হইয়াছে। ইহার পর মোড়পুকুরের একটি উ্ভান কিনিয়া 'সাধন

কানন' নামে এক তপস্থাক্ষেত্র রচনা করেন। এই স্থানে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সহ যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্যের সাধনা করেন।

ইহার পর কেশবচন্দ্র নিজের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক বাড়ী ক্রুয় করিয়া তাহাতেই বসবাস করিতে থাকেন। উহার নাম রাখিয়াছিলেন 'কমল কুটীর'।

১৮৭৮ সালে কেশবচন্ত্রের জ্রোষ্ঠা কক্সা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজ-কুমার নূপেন্ত্রনারায়ণের বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রাহ্ম-বিধি যথাযথ অনুস্ত হয় নাই।

এই বিবাহে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। শিবচন্দ্র দেব, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রকে সম্পাদক পদ হইতে পদ্চাত করিবার জন্ম প্রতিবাদ করিলেন। এদিকে কেশবচন্দ্রের অনেক সাধন-পদ্ধতি লোকের নিকট ছজ্জেয় হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ তাঁহার খৃস্টীয় ভাবের আতিশয্য অনেকের নিকটই বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। এই সকল কারণ একত্র হইয়া অবশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া দিল। কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৮৭২ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশবচন্দ্রের সমাজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ নামে ইহার পর পরিচিত হইল। নববিধানের অক্ততম বিশেষত্ব এই দেখা দিল যে, কেশবচন্দ্র ঈশা, মহম্মদ, বৃদ্ধ, চৈততা প্রভৃতি সকল ধর্মপ্রচারকদের মত ও পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইলেন। বিশেষ ভাবে ঈশার ভাবই তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল স্বচেয়ে বেশী। এই সময়ে তাঁহার সাধনাও অনুষ্ঠান-বুহুল হইয়া পড়ে। এমন কি গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানদের নানা আরুষ্ঠানিক ব্যাপারও তিনি জীবনে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জর্ডনের জলে অভিষেক, খ্রীষ্টের রক্তমাংস বলিয়া অন্নজল গ্রহণ ইত্যাদিও সেকালের অম্যতম অনুষ্ঠান ছিল।

কেশবের সাধন-পদ্ধতির আর একটি কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা মাতৃভাব। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে 'মা মা' বলিয়া ডাকিতেন, 'প্রার্থনা করিতেন। ভক্তিভাবের ইহা আর এক অভিব্যক্তি।

কেশবচল্র চাহিয়াছিলেন, মহামানবের এক মিলনক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে। এদিক্ দিয়া তাঁহাকে জাতিপুঞ্জের অগ্রাদৃত বলা যায়। ৮০ বংসর পূর্বে একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—

"এস, আমরা এক ঈশ্বর, এক সমাজ, এক সত্যে আবদ্ধ হই ;
সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক করিয়া ফেলি। তব্ জাতি, বহু সম্প্রদায়,
বহু মতের মধ্যে এরপ একতা সন্তব। সকলে মিলিত হইয়া
একটি শরীর হও। আমি আমার সম্মুখে সেই জাতিসম্মেলনের
ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি, যাহা একদিন অতি স্থুন্দর একতা
সম্পাদন এবং সমস্ত শক্রতা বিনাশ করিবে।" (Asia's message
to Europe).

অনবরত পরিশ্রমে কেশবচন্দ্রের শরীর ও স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমাগত জীবনবাণী পরিশ্রমে জটিল ব্যাধিতে আক্রাস্ত হন। এই সময়ে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ম দার্জিলিং সিমলা প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন বেড়াইলেন। কিন্তু শরীর আর ভাল হইল না। শেষকালে তিনি কলিকাতায় কমলকুটীরে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পরলোকের যাত্রী কেশবচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মহর্ষির সঙ্গে পরম অস্তরঙ্গভাবে বিদায় লইলেন। কে জানিত ইহাই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহাপুক্রবদের শেষ বিদায়।

১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী কেশবচন্দ্র মাত্র ৪৫ বংসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

# বিজয়ক্বফ গোস্বামী

### বিজয়ক্ষ গোৰামী

সেদিন বুধবার। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সন্ধ্যাকালে উপাসনা ও প্রার্থনা হইতেছিল। প্রধানাচার্য মহর্ষি দেবেজ্রনাথ বেদীতে আসীন। মধুর সঙ্গীত ও স্থোত্রপাঠ শেষ হইল। মহর্ষির প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রোতাদের আর্জু করিয়া তুলিল।

এই দিনের উপদেশ শুনিয়। এক নবীন যুবকের মনে কি ভাব হুইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই লিথিয়াছেন।—"এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হুইল। এতদিন যে ইপ্টদেবতার পূজা করি নাই তজ্জ্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীর গলদ্ঘম ও কম্পিত হুইতে লাগিল্। এইমাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ, প্রভো আমি তোমার শরণাপন্ন হুইলাম। তুমি আমাকে রাথ, আমি আর কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়ারহিলাম।" তথনই তিনি মনে মনে মহর্ষিকে গুরুপদে বরণ করিয়ালইলেন।

এই যুবকই ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ। গোষামী বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অবৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর আগমনের প্রাকালে যিনি বাংলা দেশের তার্কিকতা ও প্রাণহান আচারনিষ্ঠার বিরুদ্ধে ভক্তির বক্তা ছুটাইয়াছিলেন, সেই ভক্তবীর তাইতে আচার্যের পুণ্য বংশ অলংকৃত করিয়াছিলেন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ। ১৮৪১ সালের ২রা আগ্রন্থ নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্তী দহকুল গ্রামে মাতৃলালয়ে বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দকিশোর গোষামী পরম নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জননী অত্যন্থ দিয়াশীলা ছিলেন।

বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণ চঞ্চল ও একগুঁরে ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ডিনি প্রথমে পড়েন। পরে শাস্তিপুরের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর তিনি কলিকাতা যাইয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।
তাঁহার বাল্যবন্ধু অঘোরনাথ এই সঙ্গেই ভর্তি হইলেন। এই সময়ে
কলিকাতায় নানা প্রকার আন্দোলন মাথা গজাইয়া উঠিয়াছে।
"১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিধবা
বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের
আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা,
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব, এবং মধুসুদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র
সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি
ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রভ্যেকটি বঙ্গসমাজকে প্রবলরপে
আন্দোলিত করিয়াছিল।"

এই সময়ে ছাত্রদের যথেচ্ছাচারিতার একশেষ হইয়াছিল।
কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ এইকালের প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন নাই, তাঁহাক
জীবনে একটা ধর্মপিপাসা জাগ্রত হইয়াছিল। এক সময়ে তাঁহাকে
কলিকাতায় আর্থিক অভাবে বড়ই কপ্তে দিন কাটাইতে হইয়াছে।
এমন দিনও গিয়াছে যখন ছই চারিদিন অভুক্ত অবস্থায় রাস্তায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সময়েই তিনি আদি ব্যাহ্মসমাজে
গতায়াত শুক্ করিলেন এবং হাদয়ের শান্তি লাভ করিলেন।
প্রথমেই সেকথা বলিয়াছি।

সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভুতি হুইলেন। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ স্থাপন হয় এবং তিনি তাঁহার বাল্যবয়ু অযোরনাথের সহিত মহর্ষির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ স্বভাবতঃ প্রগতিশীল ছিলেন। শান্তিপুরের নৈষ্ঠিব বৈষ্ণব গোস্বামী কিছুদিনের মধ্যেই উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম ও নবীন দলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন। সে সময়ে এক রামতকু লাহিড়ী ব্যতীত কখনও অস্ত কেহ উপবীত ত্যাগ করেন নাই।

এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় কিরূপ ভাবে ধীরে ধীরে সকল সংস্থারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটা স্মৃতি শিবনাথ শান্তীর ভাষায় অমর হইয়া রহিয়াছে। শান্তী মহাশয় লিথিয়াছেন—"তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালেই ব্ৰান্ম-সমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তিতু চাটুযোর বাড়ী থাকিতেন। একদিন একজন আসিয়া বলিল 'ওরে, বিজয় গোসাই নাকি ব্রহ্মজানী হ'য়েছে, চল তাঁকে দেখতে যাই। আমরা কয়েক বন্ধতে মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলান। সন্ধ্যা হটলে বিজ্ঞপকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আমি তথায় রহিলাম। বিজয়বাবু আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমরা ছই বন্ধতে যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ভোজন-পাত্র দেখিয়া আমি একে-বারে অবাক হইলাম। উহা আর কিছুই নয়, মেটে সাত্তক। আমি বলিলাম, 'ও বিজয়, একি ? এ যে মেটে সাতুক।' ভিনি বলিলেন, 'যাও কাঁসাতে আর মাটিতে প্রভেদ কি ?' ইহার পর একজন ঝিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম : বলিলাম, 'একি ? বামনের জাত মারলে?' তিনি বলিলেন, 'ও কিং জাত টাত আবার কিং ও সব কিছু নয়। এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না ?'

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গত সভার একজন উৎসাহী সভারপে পরিগণিত হইলেন। উভয়েই প্রগতি-প্রয়াসী ছিলেন, কাজেই এই মিলন শুভকরই হইল।

উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হওয়াতে বিজয়ক্সফের উপর তাঁহার গ্রামবাসীর অত্যাচারের সীমা রহিল না। তিনি লিখিয়াছেন— শ্রামি যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কত লোকে কত নিন্দা অপ্যশ ঘোষণা করিয়াছিলেন, গ্রামের লোকেরা এতদূর ধ্জাহস্ত হইয়াছিল যে, আমাকে কেবল সমাজ্যুত করিয়াই ক্ষাস্ত হয় নাই, আমাকে অত্যস্ত ক্লেশ দিবার জন্ম আমার গায়ে রাব গুড় লেপিয়া বোল্ডা লাগাইয়া দিয়াছিল।"

শান্তিপুরের গোস্বামীগণ বিজয়কৃষ্ণকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। রাস্তায় বাহির হইলে কেহ গালি দিত, কেহ উাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিত, থুথু দিত, অথচ পরবর্তী কালে শান্তিপুরের গোস্বামীগণই বিজয়কৃষ্ণকৈ পরম শ্রদ্ধাভক্তি করিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ ইহার পর সপরিবারে কলিকাভায় বাস করেন।
সেই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্ম নিজেকে যথাবিধি শিক্ষিত্ত
করিয়া লয়েন। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের
ক্ষেম্ম ব্রতী হইলেন। এই সময়ে যশোহর জেলার বাগ-আঁচরা
প্রামে তাঁহার প্রচার-কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে গ্রামে শুণ্
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, জ্ঞান বিস্তারের
ক্ষেম্ম ক্ষ্ম দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। এক
কথায় গোস্বামী মহাশ্যের মঙ্গল স্পর্শে সারাটি গাঁয়ের চেহারা যেন
কিরিয়া গিয়াছিল।

এই গ্রামেরই একজন বিজয়কুষ্ণের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন তবে ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্থগণ উপবীতধারী কেন? কথাটি গোস্বামী মহাশয়ের মনে লাগিল উহার ফলেই ব্রাহ্মসমাজে উপবীত আন্দোলন উপস্থিত হইল আাদি সমাজে উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য বিজয়কৃষ্ণ নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতে নবীন ও প্রাচীন দলে বিরোধ ঘনাইয় আসিতেছিল। নবীন দলের উপবীত ত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, প্রভৃতি সংস্কান্ধ-প্রচেষ্টায় প্রাচীনগণ শক্ষিত হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সময়ে একটী ঘটনায় উভয় দলে বিরোধ গাঢ় হইয়া উঠিল।
১৮৬৪ সালে আধিনের বড়ে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির ভগু হওয়াতে
কিছুদিন মহর্ষির বাড়ীতেই উপাসনা হয়। বড়ের পরবর্তী বুধবারে
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে উপবীতধারী আচার্য উপাসনা করেন।
গোস্বামী মহাশয়ের উপস্থিত হইবার পূর্বেই উপাসনা আরম্ভ হয়।
এই ঘটনায় গোস্বামী মহাশয় আর ঘরে ঢুকিলেন না, ভিনি ছই
বাহু বিস্তার করিয়া সকলকে উপবীতধারী আচার্যের উপাসনায়
যোগদান করিতে নিষেধ করেন এবং অবশেষে বন্ধুগণ সহ অক্তর্
বাইয়া উপাসনা করেন।

এই বিবাদের ফলেই অবশেষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেকথা পূর্বেই লিখিয়াছি। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বেও বিজয়ক্ষের সাহচর্যে এই নৃতন ব্রাহ্মগোষ্ঠী সর্বপ্রকার সংস্কার ও প্রচারকার্যে ব্রতী হইলেন। এই সময় তক্রণদলের পক্ষে বড় ছর্দিন ছিল। চারিদিকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া ইহাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে। যখন কলিকাতায় ঘোর মতভেদের ঝড় বহিয়া চলিতেছিল, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রচার কার্যে ঢাকায় আসিলেন। এই সময় হইতে ঢাকার সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ স্থাপিত হইল।

১৮৬৪ সালে গোস্বামী মহাশয় সাধু অংঘারনাথকে সঙ্গে লইয়া
ঢাকা আসিলেন। এই সময়ে অনেক কস্তে তাঁহাদের জীবন যাত্রা
চলিত। ৺ব্রজমূলর মিত্রের আর্মানীটোলার বাড়ীতে তাঁহারা
অবস্থান করিতেন। মিত্র মহাশয় এস্থানের ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনে
অগ্রণী ছিলেন। ঢাকাকে কেল্রু করিয়া পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, বরিশাল
ও মফঃস্থলে ব্রাহ্মর্ম প্রচার করেন। প্রচারের জন্ম তিনি প্রথমে
কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। নিজে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া যে
সামান্ত-কিছু রোজগার করিতেন, তাহাতেই কোন রকমে সংসার
চালাইতেন। সাত শত ঘর শিষ্য ত্যাগ করিয়া এরূপ কট ও ত্যাগ
ভীকার মহত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কেশবচন্দ্রও ঢাকা আগমন করেন। বিজয়কৃষ্ণ, আঘোরনাথ ও কেশবচন্দ্র এক সঙ্গে থাকিতেন, কোন চাকর না পাওয়াতে নিজেরাই রালা করিয়া খাইতেন। ইহাদের প্রচারের ফলে সমস্ত পূর্ববঙ্গ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ধর্মের সঙ্গে সমাজ সংস্কারও প্রবল বেগে চলিল।

অনবরত প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং চারিদিকের বিরুদ্ধভার জন্ম গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে বড় অশান্তি বোধ করিতেছিলেন। কলিকাতার আবহাওয়া তাঁহার নিকট অসত হইয়া উঠিয়াছিল। শান্তি লাভের জন্ম তিনি শান্তিপুরে গেলেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধকদের সংস্পর্শে তাঁহার মনে ভক্তিভাব জাগিল। চৈতন্ম চরিতামৃত পাঠে তাঁহার হৃদয় সরস হইল। একদিন পূর্ণিমা রাত্রে গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে দেখিতে ভক্তি ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে সরসতা আনিবার জন্ম খোল কীর্তন প্রবর্তনে উল্ভোগী হইলেন। নিজেই বৈষ্ণব কীর্তনের অন্তর্মপ ব্রাহ্মকীর্তন রচনা করিয়া ভক্তি ধারার বক্সা ছুটাইলেন। ১২৭৪ সনে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। এই উপলক্ষে অহোরাত্র কীর্তন চলিয়াছিল। সেদিন পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্যু দেবতা হইয়াছিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি প্রবল। মুঙ্গের কেশবচন্দ্র একরূপ অবতারের মত পূজিত হন। বিজয়কৃষ্ণ ইহার প্রতিবাদ করেন। একথা পূর্বে লিখিয়াছি।

ইহার পর বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা ও পূর্বোত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে প্রচার কার্য করেন। কত কষ্ট, কত নির্যাতন মাথা পাতিয়া লইয়া সে সময়ে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, ভাবিয়া অবাক্ হই। ১২৭৬ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকায় পূর্বক্ষ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের গুহপ্রবেশ সমারোহে সম্পন্ন হয়।

কেশবচন্দ্র যথন ভারত সংস্কার সভা ও ভারত আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন, বিজয়কৃষ্ণ সে সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের নিকট সংযম-ত্রতী ও ভক্তি-শিক্ষার্থী হইয়া সাধন করেন। কেশবচন্দ্র এই সময়ে গেরুয়াধারী যোগী বলিলেই হয়।

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের বিবাহ উপলক্ষে কেশবচক্রের বিরুদ্ধে বিজয়কৃষ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানগণ তীব্র আন্দোলন করেন। অবশেষে ইহাদের উত্যোগ ও প্রচেষ্টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথ এই নৃতন সমাজের প্রাণ ছিলেন। গোস্বামীর ব্যাকৃল উপাসনা ও বক্তৃতায় লোকের প্রাণ আকৃষ্ট হইত। পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজেও বিজয়কৃষ্ণ অনেকদিন আচার্য ছিলেন।

একবার বিজয়কৃষ্ণ প্রচার কার্যে গয়। গমন করেন। সেখানে আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে এক বৈষ্ণর সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে ভক্তিভাব অতি প্রবল। ধ্যানধারণা দ্বারা সাধনায় তাঁহার মন ক্রমশঃ নিবিষ্ট হইতেছিল। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সাধুর কুটীরে তিনি অনেকদিন ধ্যানে ও সাধনায় কাটাইয়া দেন। এই সময়ে তিনি গেরুয়া পরিধান করিতেন।

এইরপে গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের ন্তন অধ্যায় শুরু হইতে চলিল। ন্তন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৈরিক ধারণ করিলেও বিজয়কৃষ্ণ তখনও ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ও আচার্য। ইহার পর তিনি ঢাকায় আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে বাস করেন। ১২৯০ সনে তিনি যোগসাধন অভ্যাস করেন। ইহার তুই বংসর পরে বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁহার ''আশাবতীর উপাখ্যান'' প্রকাশিত হয়। উহাতে তাঁহার সাধনার কথা লিখিত।

যোগ সাধনার কিছু কাল পর হইতে গোস্বামী মহাশয় গুরুর
°অভিপ্রায় অনুসারে লোকেদের যোগদীক্ষা দিতে থাকেন। মস্ত্র দারা শিশ্ব করা ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম-বহিভূতি। এই লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলেন। বাক্ষা সমাজের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোস্থামী মহান্যু
ঢাকা সহরের গেণ্ডারিয়া নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে নিজের সাধনাশ্রম
স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি বাস করেন। এই নিবিড় বৃক্ষ্ণ পরিপূর্ণ নীরব ও শাস্ত আশ্রমটি আজ লোকালয়ে অবস্থিত হইয়া
তীর্থক্রপে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এককালে ইহার গভীর অরণাের গােরস্থানে কয়েকজন ফাকিরের সাধনস্থল ছিল মাতা। এইখানে কুটার নির্মিত হইল। গােস্থামী মহান্যু এখানে অমুরাগীন দের সহিত পাঠ, কীর্তন, ভজন-সাধন ও সদালাপে ধর্মসাধন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ঘড়ি ধরিয়া সব কাজ হইত। গােস্থামী মহান্যু শুধু বৃদ্ধদের ধর্মসাধনের সহায় হন নাই। তাঁহাের প্রভাবে স্থলকলেজের ছেলেদের নৈতিক জীবনও যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল।

ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করিলেও গোস্বামী মহাশয় মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাইয়া থাকিতেন। একবার সন্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়া-ছিলেন। সেখানে বিস্চিকায় তাঁহার সহধর্মিণীর দেহ ত্যাগ হয়। ১৩০০ সনে তিনি শিয়াদের লইয়া এলাহাবাদে কুস্তু মেলায় যান। ভারতবর্ষে সাধু-সন্নাসীদের এত বড় সম্মেলন আর নাই। তাঁহার অসামাস্য ভক্তিভাবে তিনি মেলার সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১২৯৮ সনে কলিকাতা থাকিতে গোন্ধামী মহাশয় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করিতে যান। মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া ভাব-গদগদ হইয়া গোন্ধামী মহাশয় বলিলেন—ব্রহ্মবিং ব্রহ্মিব ভবতি। আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্মদর্শনের ফল হয়। মহর্ষিও ভাবে পুলকিত হইয়া উঠিলেন: বলিতে লাগিলেন—''নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'' এই'বলিয়া প্রভিনমস্কার করিলেন। পরে অনেক ধর্মালাপ হইল।

গোস্বামী মহাশয় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বিরোধী ছিলেন। সাধন পথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধির পঞ্চ রেখান্কিত হইয়া দেখা দেয়। উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা তথন আর সন্তব হর না। ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী তাঁহার সাধনার পথে প্রথম জীবনে সহায়ক হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরজীবনে তাঁহাকে উহার বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভূব জীবন গোস্থামী মহাশয়ের অতি-বড় আপনার বস্তু ছিল। কত সময় মহাপ্রভূব নামে বিভোৱ হইয়া 'শচীনন্দন শচীনন্দন' বলিয়া আকুল হইতেন। একবার বলিয়াছিলেন—''যথন ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম তখন একদিন হাজারিবাগের রাস্তায় নির্জনে এই অভিপ্রায়ে গড়াগড়ি দিয়াছিলাম যে মহাপ্রভূ এই পথে গিয়াছিলেন, যদি তাঁহার পদধ্লির এক কণাও গায়ে লাগে, কৃতার্থ হইব।''

মহাপ্রভুর শেষ অর্ধেক জীবন নীলাচলে কাটিয়াছিল। তাই নীলাচল বৈষ্ণবের পুণ্যতীর্থ। ইহার প্রতি ধূলিকণাও সেই প্রেমের ঠাকুরের স্পর্শে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় এই পুণাক্ষেত্রে শেষ জীবনের আশ্রয় করিয়াছিলেন।

১০০৪ সনে কলিকাতা হইতে পুরী গমন করেন। পুরীতে গোস্বামী মহাশয় 'জটিয়া বাবা' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার অসামাক্ত দানের জক্ত খ্যাতি রটিয়াছিল। ভগবং নির্দেশে তিনি দানছত্র খুলিয়াছিলেন। নিজের আশ্রমেই প্রত্যহ মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দীনদরিক্ত ছঃখী কাঙ্গালকে পরিতােষ করিয়া খাওয়ানো গোস্বামী মহাশয়ের নিভ্য ব্যত ছিল। ইহাতে তিনি অপার আনন্দ পাইতেন। অনেক সময় ঘটী, কম্বল, রেশমি কাপড় ইত্যাদিও দান করিতেন। সহস্র সহস্র শুদ্রা এইজক্ত ব্যয়িত হইত।

বিরাট মহোৎসব করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ তাঁহার অক্সতম কার্য ছিল। জীবনের শেষ মহোৎসবে তাঁহার প্রচুর ঋণ হয়। উহা অবশেষে পরিশোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও পরপারের আহ্বান আসে। ১৩০৬ সনে ২০শে জ্যৈষ্ঠ এই ভক্তবীর পুণা পুরুষ নীলাচলের মহাতীর্থে মহাপ্রয়াণ করেন। পুরীর নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হয়। এখানে গোঁসাইর আশ্রমটি বড়ই মনোরম—গাছপালায় ঘেরা শাস্তি ও সাধনের নিভ্ত নিলয়।

গোঁদাইর অমৃতবাণী উচ্চারণ করিয়া এই চরিতামৃত শেষ করিতেছি। তিনি বলিতেন—"আমাদের কোন সম্প্রদায় নাই, আর আপনাকে কোন সম্প্রদায়ভূক্তও মনে করি না। যিনি যে ভাবে ধর্মাচরণ করিতেছেন করুন, কাহাকেও নিন্দা করি না, বরং প্রশংসার যদি কিছু থাকে তাহাই বলিব।

"শ্রহ্মা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলে গম্যস্থানে পৌছিতে পারিবেন।
আর তথন বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না। ধর্মের নামে সম্প্রদায় গঠন
করা ও বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা অপরাধ। ভগবান কর্তা, তিনি
কাহাকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবেন তাহা আমি কি জানি,
এই মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত। বিবেক উজ্জ্লস
থাকিলে যেমন নিজের মতের তেমনি অন্তের মতেরও সম্মান করা
যায়। ভূলভ্রান্তি সকলেরই থাকিতে পারে, কিন্তু উহা সময়ে
চলিয়া যাইবে। কেবল নিজের মতের লোকদিগকেই উত্তম মনে
করা অনুদারতা।"

# স্বামী বিবেকানন্দ

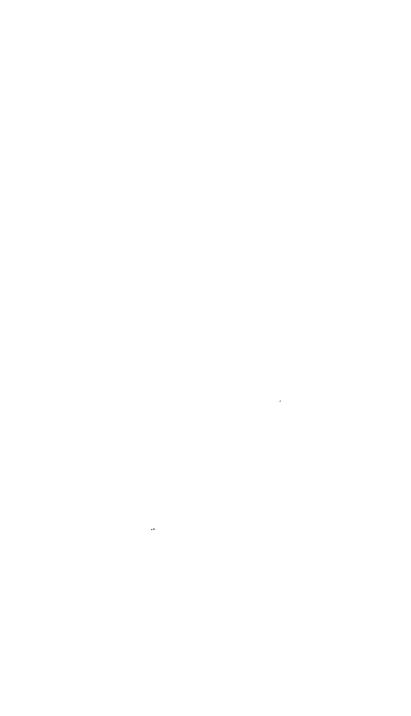

## জিজাসা

গঙ্গাতীর। ঘাটে একখানি বড় বোট। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভখন গঙ্গায় বাস করিতেন। বোটের ভিতরে সেই মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে বাহিরের দরজায় জোরে আঘাত পড়িল। মহর্ষির ধ্যান ভাঙিয়া গেল। সম্মুখে চাহিয়া দেখেন পাগলের-মত-চোখ এক যুবক দাঁড়াইয়া। যুবক মহর্ষিকে দেখিবামাত্র আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন—'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিবামাত্র আবেগ পাগলের এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'নরেন্দ্র, ভোমার চক্ষ্ দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি যোগী।' যুবকের মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা তো ইহাতে শাস্ত হইল না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী কিরিলেন।

যুবকের মনে পড়িল, দক্ষিণেশ্বরের দেই পাগল ঠাকুরের কথা।
তিনি কি যুবকের প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন ? পর্রদিন ভোরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলেন। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালাপ করিতেছেন। যুবক ঠাকুরের নিকঠ যাইয়াই দেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ?' ঠাকুর হাসিমুখে উত্তর দিলেন—'হাঁ, দেখেছি। তোকে যেমন দেখ্ছি, এর চেয়েও স্পষ্ট তাঁকে দেখেছি ? তুই দেখ্বি ?' নরেলেনাথ বিশ্বিত হইয়া মৌন হইলেন।

এই যুবক নরেজ্তনাথই বাংলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।
ঠাক্র রামকৃষ্ণের পহিত নরেজ্তনাথের মিলন আমাদের জাতীয়
জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। ইহারই ফলে নব্য বাংলার সৃষ্টি – নব
জ্যোরণের অভাদয়।

## বাল্য-জীবন

কলিকাতার শিমলা পল্লীর বিশ্বনাথ দত্ত বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। ইহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৩ খুষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে তাঁচার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতৃ-দত্ত নাম নরেক্রনাথ দত্ত।

ছোটকালে গৃহশিক্ষকের নিকট নরেন্দ্রনাথের পড়া শুরু হয়। ইহার পর তিনি মেট্রাপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হইলেন। স্কুলে শীঘ্রই তিনি একদল ছেলের সদার হইয়া উঠিলেন। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলায় তাঁহার মাতামাতি বেশী ছিল। স্কুলে পড়িবার সময়ই তিনি কৃস্তি কসরৎ বক্সিং প্রভৃতি শরীব-চর্চা করিতেন। তাঁহার সুন্দর ও সুপুষ্ট শরীর সতাই লোভনীয় ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে বাল্যকালে নরেক্রনাথের বিশেষ অন্তরাগ ছিল। উহার অনেক জায়গা তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। রামভক্ত মহাবীর হন্তমানের চরিত্র তাঁহার নিকট খুব ভালো লাগিত। শেষ জীবনেও তিনি মহাবীরের আদর্শ ও নিষ্ঠার কথা জ্বলস্ত ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হহতেই তাঁহার মন অত্যন্ত বিচারপ্রবণ ছিল।
হাতে হাতে পরীক্ষা না করিয়া কোন মতামত তিনি সহজে গ্রহণ
করিতেন না। এখানে বিবেকানন্দের বাল্যকালের একটি মজার
ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার বাবার বৈঠকখানায় তামাক
খাওয়ার জন্ম অনেক হুকা সাজানো থাকিত। প্রত্যেক জাতের জন্ম
ভিন্ন হুকা ছিল। একদিন বিবেকানন্দ হুকাগুলি একে একে

মুখে লাগাইয়া টানিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার বাবা ঘরে চুকিয়া ছেলের কার্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি করছিস্রে বিলে?' পুত্র উত্তর দিলেন—'যদি জাতিভেদ না মানি, তা হলে কি হয় তাই পরীক্ষা করছিলাম।'

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং জেনারেল এসেম্ব্রিজ্ কলেজে ভর্তি হইলেন। এই কলেজ এখন স্কটিশ চার্চেস্ কলেজ নামে বিখ্যাত। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠার বছর।

কলেজে নরেন্দ্রনাথকে সকলেই ভালবাসিত। তাঁহার মিষ্টি গলা, মধুর গান, সবল শরীর, সর্বোপরি তাঁহার টানা-টানা বড় বড় চোখ সকলকেই আকৃষ্ট-করিত। মনীধী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশ্য নরেন্দ্রনাথের এক শ্রেণী উপরে পড়িতেন। উভরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুছ ছিল। দর্শন শাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল বেশী। নরেন্দ্রনাথ বন্ধুর সহিত পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র পড়েন। এই সময়েই তাঁহার মনে ধর্মভাব জাগে; ঈশ্বরকে জানিবার ও পাইবার আগ্রহ জাগে। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে ঘাইতেন। প্রত্যেক রবিবার উপাসনার সময় তাঁহার মধুর কঠ সমাজ-মন্দিরে শোনা ঘাইত। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার প্রাণের ক্ষা নিটাইতে পারিল না। মহর্ষির নিক্ট ব্যাকুল চিত্তে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। নরেন্দ্রনাথ সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাইয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের নিকটে।

## ঠাকুর ও নরেক্রনাথ

তখন নরেন্দ্রনাথ এফ্-এ ক্লাশের ছাত্র। একদিন শিমলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেইদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গান করেন। গান শুনিয়া ঠাকুর অত্যস্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে অন্ধুরোধ করিলেন।

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ এফ্-এ পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন।
দাক্ষণেশ্বরে যাওয়ার কথা একরপ ভূলিয়া গেলেন। পরীক্ষার পর
তাঁহার পিতা বিবাহের জন্ম পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। কিন্ত
নরেন্দ্রনাথের বিবাহে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি বড়ই
ছুর্ভাগনায় পড়িলেন। তখন তাঁহার মন সত্যলাভের জন্ম ব্যাকুল।
রামচন্দ্র দত্ত নামে রামকৃষ্ণদেবের একজন ভক্ত তাঁহাদের বাড়ীতে
থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের মনের কথা শুনিয়া একদিন তিনি
বলিলেন, "তুমি সত্যের জন্ম এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচছ কেন ?
সভাই যদি তোমার আকাজ্জা হইয়া থাকে তবে দক্ষিণেশ্বরে চল।"

একদিন নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে গোলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পাইয়া নিতাস্ত আপনার জনের স্থায়, কত কালের পরিচিতের স্থায় আলাপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অমুরোধে নরেন্দ্রনাথ একটি গান গাহিলেন। গান শুনিয়া ভাব-বিভার ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে একাস্তেলইয়া গেলেন। তারপর পুলকাশ্রুলোচনে নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন— ''তুই এতদিন কেমন ক'রে আমায় ভুলে ছিলি। তুই আস্বি বলে কতদিন ধরে আমি পথপানে চেয়ে আছি! বিষয়ী লোকের সংক্রেথা কয়ে কয়ে আমার মুথ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মত

যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শাস্তি পাব।' অবশেষে ঠাকুর এক অভূত কাগু করিলেন। তিনি হাত জ্বোর করিয়া নরেজ্রনাথের সন্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—''আমি জানি তুমি সপ্তর্ষিমশুলের ঋষি—নররূপী নারায়ণ—জীবের কল্যাণ কামনায় দেহ ধারণ করিয়াছ।''

নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি অন্তুত উন্মন্ততা! লোকটি নিশ্চয়ই বন্ধপাগল। আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্র নাথ—আমাকে এ সব কি বল্ছে!" ইতিমধ্যে ঠাকুর কতকগুলি খাবার লইয়া আসিলেন এবং তাহা একরকম জোর করিয়াই নরেন্দ্রনাথকে খাইতে হইল। তারপর ঠাকুর আবার ভক্তদের মধ্যে আসিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ঠাকুরের মধ্যে পাগলামির কিছুমাত্র লক্ষণ নাই; অথচ তাহার কথাগুলির মধ্যে যেন কি গভীর রহস্ত লুকায়িত রহিয়াছে। তরুণ নরেন্দ্রনাথের মনে এক বিষম ভাবনার স্তিই

ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম আলাপ—অথচ কভ যে গভীর ও নিবিড় প্রেমে ঠাকুর তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এমন করিয়াও মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে পারে!

প্রায় মাস্থানেক পরে নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যান। ঠাকুর সেদিন একা তাঁর ছোট বিছানাটির উপর বসিয়া আছেন, নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ভারি খুসী হইলেন। তাঁছাকে নিজের পাশেই বসাইলেন। পরক্ষণেই এক আশ্চর্ম ব্যাপার ঘটিল। তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ডান পাখানি নরেন্দ্রনাথের শরীরে স্থাপন করিলেন। অমনি নরেনের ভিতরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। দেখিতে দেখিতে তাঁছার চোখের সম্মুখ থেকে ঘরের দেয়াল, আসবাব-পত্র সমস্ত

অদৃশ্য হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ লোপ পাইতে লাগিল। একটা অসীম শৃষ্টতা তাঁহার চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিল। নিজেকেও তাহাতেই হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম হইল। তিনি ভয়ে বিশ্বয়ে চীংকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো তুমি আমায় এ হি কর্লে? আমার যে বাপ-মা আছেন!" ঠাকুর হাসিয়া তাঁহার ব্কে হাত দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয় আসিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার মনে এক গভীর সমস্থার উদ্ধ্রহল। এ কি মহাপুরুষদের চির-আকাজ্যিত সমাধির অনুভূতি না পাগল ঠাকুরের বশীকরণ বিভা (hypnotism)? বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ স্বাধীন চিস্তাশীল দৃঢ়মনা পুরুষ ছিলেন। যুক্তিতর্ক ও বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনিয়া কিছু মতামত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার মন যেন থৈ পাইতেছিল না।

যে সময়ে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ দেবের নিকট গতায়াত করিতেন সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় তিনি তিনি নিয়মিত যোগদান করিতেন বাজসমাজের কালেরে নরেন্দ্রনাথের স্থললিত সঙ্গীত শোনা যাইত ঠাকুরের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ ভক্তদের খুব অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল। ইতালা অনেক সময় দক্ষিণেখাে যাইয়া ঠাকুরের সহিত ধর্মালাপ করিয়া কাটাইতেন।

ঠাকুর গভীর অন্তর্গৃষ্টি সহায়ে বুঝিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মা ছেলেকে ঠিকমত গড়িয়া তুলিতে পারিলে, তাঁহার দ্বারা জগতে আশেষ কল্যাণ সাধিত হউবে। নরেন্দ্রনাথের অত্যুজ্জল গোরবম ভবিষ্যুৎ ঠাকুরের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। আনেক সম সে কথা ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। একবার কেশবচন্দ্র, বিজয়কু প্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথে প্রতি ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িল। অবশেষে কেশব ও বিজয় চলিঃ

গেলে ভিনি ভাবাবেশে বলিভে লাগিলেন, "দেখলুম কেশব যে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নরেল্রের মধ্যে অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জলছে, ওর মধ্যে জ্ঞানসূর্য রয়েছে।" এই অ্যাচিত প্রশংসায় নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন, "বলেন কি মশাই! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় একটা নগণ্য কলেজের ছোঁড়া নরেন্দ্র! লোকে শুন্লে আপনাকে পাগল বল্বে।" ঠাকুর হাাসয়া সরল ভাবে উত্তর দিলেন,—"তা কি কর্ব বল? दिन्थित्य नित्नन, ठाइ वल्छि।" नत्वल्यनाथ छेउत्र नित्नन,─"मा দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল—কেমন ক'রে বুঝবো! আমার তো মশাই ওরকম হ'লে থেয়াল দেখেছি বলেই বিশাস হ'ত।'' নরে<u>ল্</u>ডনাথের উপর ঠাকুরের এই রকম অসাধারণ আন্থা যেমন ছিল, আবার তেমনি তাঁহাকে সকল হৃদয় দিয়া ভালও বাসিতেন। নরেনের জন্ম ঠাকুরের যে কি ভালবাসা কি আকর্ষণ তাহা কথায় প্রকাশ সম্ভব নয়। একবার কয়েক দিনের জন্ম নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। নরেন্দ্রনাথের এই কয়দিনের অদর্শনে ঠাকুর বিষ্ম কন্ত পাইতেছিলেন। তিনি একজন ভক্তের নিকট নরেন্দ্রনাথের গুণকীর্তন করিতে করিতে একেবারে কাঁদিয়া क्लिलिन-"भा मा, जामि य ७ क ना (मर्थ वाँ हि ना।" अमन আকুলতা, এমন ভালবাসার কথা কে কবে শুনিয়াছে ? জন্ম ঠাকুর একবার ক্রমান্বয়ে ছ' মাস অসহা যাতনা অনুভব এমন দিনও গিয়াছে নরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহা করিতে না পারিয়া ঠাকুর স্বয়ং কলিকাভায় গিয়াছেন। একদিন ত ন্রেলুনাথের থোঁজে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া রীতিমত অপদস্থ হইয়াই আসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু ঠাকুরকে দেখিবামাত্রই গুরু বলিয়া আত্মসমর্পক করেন নাই। ঠাকুরের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিচার করিয়াছেন, যাচাই করিয়াছেন, সংশয়াকুল চিত্তে পরীক্ষা করিয়াছেন। অথচ ঠাকুরের জন্মও নরেন্দ্রনাথ অন্তরে অভারে একটা গভীর আকর্ষণ অন্তরে করিতেন। তাই নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—ভোমাকে ভালবাসি বলিয়াই এখানে আসি, তোমার কথা শুনিতে ত আসি না।

# পিতৃ-বিয়োগ

বি-এ পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ একদিন বরাহনগরে এক বন্ধুর গৃহে রাত্রিতে গীতবাদ্যাদি আনন্দে রত ছিলেন, এমন সময়ে কে-একজন যাইয়া খবর দিল, নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দং মহাশয় হৃদরোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সকলের হাস্ত-কোলাহল মৃহর্তে কোথায় উডিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ পাগলের মত বাডীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখন এক বিষম সমস্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বিশ্বনাথ দত্ত উপার্জন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া সঞ্য় কিছুই রাথিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই পিতার প্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনের পূর্বেই চাকুরীর চেষ্টায় নরেন্দ্রনাথকে বাহির ছইতে হইল। কিন্তু তিন চারি মাস ঘুরাঘুরি করিয়াও কোন স্থবিধা হইল না। এই বিপদের সময় আবার জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে গৃহচ্যুত করিবার জন্ম এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ছোট ভাইদের ও বিধবা মাকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ বিষম মুক্তিলে পড়িলেন। এমন বিপদে পড়িলে লোকের ভগবানে বিশ্বাস টলিয়া যায়। একদিন নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া শ্যাণ্ডাগ

করিতেছেন। ইহা শুনিবামাত্র মা চেঁচাইয়া উঠিলেন, কর ছোঁড়া। ছেলেৰেলা থেকে কেবল ভগবান্ ভগবান্। ভগবান্ ত সব কল্লেন!" কথাগুলি নরেনের অন্তরে বড আঘাত দিল। ভগবানের করুণায় সংশয় তাঁহার মনেও জাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মনের সংশয় বন্ধুদের নিকট অকপটে বলিভেন। বালাকাল থেকেই তিনি খোলামন ছিলেন। লুকোচুরি তাঁচার সইত না। সকল রকম ভণ্ডামি বা ছলচাত্রী তিনি বিষম ঘূণা করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর অনেকদিন নানা ঝঞ্চাটে নরেক্রনাথ ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই। ওদিকে ঠাকুরের অনেক ভক্ত শুনিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ নাকি খারাপ হটয়া গিয়াছে। এ তুর্নাম নরেন্দ্রনাথের কানেও গিয়াছিল। অভিমানে তিনি ঠাকুরের সহিত দেখা করেন নাই। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার এই হুর্নাম শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন ? তিনি ভক্তদের ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন, "চুপ করু শালারা। মা বলিয়াছেন, সে কখনও এরপ হইতে পারে না। আর কখনও এ সব কথা বলিলে ভোদের মুখ দর্শন করিব না।" ঠাকুরের এমনি অগাধ আস্থা ছিল নরেন্দ্রনাথের উপরে।

ইহার মধ্যে ঠাকুর একদিন কলিকাতায়, আসিয়াছেন। শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। ঠাকুরের অমুরোধে আবার তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল। সাংসারিক কষ্টে একাস্ত উত্যক্ত হইয়া একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলেন—"যাহাতে আমার মা ও ভাইবোনদের ছ'বেলা ছ মুঠো ভাত জোটে, সেন্ধ্রে আপনার মাকে অমুরোধ করিতে হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, আমি কোন দিন মার কাছে কিছু চাই নাই। তবু তোদের যাতে একটু স্বিধা হয় সেজ্ভ অমুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্ত তুই তো মাকে মানিস্ না, তাই মা তোর কথায় কান দেয় না।" নরেন্দ্রনাথ কঠোর নিরাকারবাদী। সাকারে কিছুমাত্র বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার সমুখে এ কি বিষম পরীক্ষা! অবশেষে ঠাকুর বলিলেন—"যা, আজু রাত্রে মাকে প্রণাম ক'রে তুই যা চাইবি তাই পাইবি।"

ঠাকুরের পাথরের মা-টিকে এবার যাচাই করিতে পাইব—এইরূপ সংকল্প লইয়া নরেন্দ্রনাথ গভীর রাত্রিতে কালী-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া বিশ্বয়ে অবাকৃ হইলেন-মুন্ময়ী প্রতিমা চিন্মরীরূপে বরাভয় কর প্রসারিত করিয়া মৃত্ হাস্তা করিতেছেন। नरतस्मनाथ मर जूनिया शासन। जिल्लियस्म हिर्छ व्यार्थना করিলেন—''মা, আমায় বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি দাও। যেন ভোমার কুপায় ভোমায় সর্বদাই দেখিতে পাই মা।" নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরের কথায় তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। এ কি করিয়াছেন ? এইরূপ বার বার তিন বার মা'র নিকট প্রার্থনা করিতে গোলেন। কিন্তু কোন বারই ভাত কাপড়ের প্রার্থনা তাঁহার মুখে আসিল না। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন— "তুই যখন চাইতে পারলি না তখন তোর অদৃষ্টে সংসার স্থখ নেই। তবে তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।" সংসার স্থাখের জন্ম নরেন্দ্রনাথ লালায়িত ছিলেন না। কাজেই ইহাতে তিনি আশ্বন্ত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের জীবনে এখন হইতে এক নৃতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

# ঠাকুরের তিরোধান

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর গলরোগে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হইলেন। তথন ভক্তগণ তাঁহার চিকিৎসার জন্ম কলিকাতার শ্রামপুক্রে এবং পরে কাশীপুরের উন্থানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কাশীপুরের বাগান-বাটীতে অস্কু ঠাকুরকে ঘিরিয়া তাঁহার সকল ভক্ত সমবেত হইলেন। এই উপলক্ষে ভক্তদের প্রাণে প্রাণে বাঁধন পড়িল। ভবিদ্বাৎ রামকৃষ্ণ-সংঘের গোড়া পত্তন এইরূপে শুক্ত হইল। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, লাটু প্রভৃতি তরুণ ভক্তগণ ঠাকুরের শুক্রার ভার লইলেন। গৃহী ভক্তগণ তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তরুণ ভক্তগণ অনেকেই বাড়ী ছাড়িয়া ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতেন। ইহাতে অভিভাবকগণ বিচলিত হইয়া উঠিতেন। নরেন্দ্রনাথ সকলকে বুঝাইয়া বালকগণকে যাইতে মানা করিতেন।

ঠাকুরের শুঞাষা উপলক্ষে তরুণ ভক্তগণ সাধনপথে অগ্রসর হইবার মত সুযোগ পাইলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই ধ্যানী ছিলেন। কোন কিছু ভাবিতে ভাবিতে তিনি গভীর ধ্যানমগ্র হইয়া যাইতেন। ইহা যেন তাঁহার সহজাত সংস্কার ছিল। এই ক্ষণে ঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁহার ধ্যান সাধনার চর্ম উন্নতি হইতে লাগিল। কোন দিন তিনি রাত্রিকালে দক্ষিণেশরের পুঞ্জানীমূলে যাইয়া ধ্যান করিতে বসিতেন। তীত্র বৈরাগ্যে অন্তির হইয়া একদিন নরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধগন্ধায় চলিয়া গোলেন। যেখানে বৃদ্ধদেব সমাধিস্থ হইয়া নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেই বোধিক্রমতলে বসিয়া ধ্যান পিপাসা মিটাইলেন। এইরপো

কাশীপুর বাগানবাড়ী বালভক্তদের শিক্ষা ও সাধনার পীঠস্থান হট্য়া দাঁড়াইল। ভবিদ্বাৎ রামকৃষ্ণ সংঘের স্পৃষ্টি এই খানেই ইট্য়াছিল। কি ভীব্র বিবেক-বৈরাগ্য তখন সাধকদের হৃদয়ে হৃদয়ে দীপ্ত বহ্নির মত জ্বলিয়াছিল ভাহার একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি। নবেন্দ্রনাথকে একদিন ঠাকুর বলিলেন—"দেখ, সাধনকালে আমার অধ্যৈষ্য লাভ হয়েছিল। তা কোন দিন কাজে লাগে নি। তুই নে, কালে ভোর অনেক কাজে লাগে।"

নরেন্দ্র। মশায়, ওতে ভগবান্ লাভ কর্বার কোন স্থবিধা হবে কি ?

ঠাকুর। না, তা হবে না বটে। কিন্তু ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাক্তে না।

নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—তবে মশায় ওতে আমার প্রয়োজন নেই।

এইরপে একদিকে তীত্র বৈরাগ্য সাধন ও ধ্যান-ধারণা, অক্সদিকে ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে উপনিষদ, অস্টাবক্র সংহিতা, পঞ্চদশী, বিবেক-চ্ডামণি প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যে নরেন্দ্রনাথ একদিন মামুষকে ভগবান্ (সোহহং) বলা পাপ মনে করিতেন, সেই নরেন্দ্রনাথ আজ অবৈতজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে চলিয়াছেন। সে দিন গভীর রাত্রি। কাশীপুর উত্যানে ঠাকুর রোগশয্যায় শায়িত। ঘরে একমাত্র নরেন্দ্রনাথ। আজ্ব তাঁহার সংকল্পন্থেমন করিয়াই হোক্ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিতেই হইবে। ঠাকুর সম্লেহে জিজ্ঞাসা করিলেন —"নরেন, তুই কি চাস প'

নরেজ্র। শুকদেবের মত সর্বদা নিবিকল্প সমাধিযোগে সচিচদান্ত্রণ সাগরে ভূবিয়া থাকিতে চাই।

ঠাকুর। বার বার ঐ কথা বলতে ভোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বট গাছের মত বধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তানা করে তুই নিজের মুক্তির জক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্। এত কুন্ত তোর আদর্শ!

নরেন্দ্র। নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শাস্ত হবে না। আর যদি তা না হয়, তবে আমি ওসব কিছুই করিতে পারিব না।

ঠাকুর। তৃই কি ইচ্ছায় কর্বি। জগদস্বা তোর ঘার ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস্, তোর হাড় কর্বে।

অবশেষে ঠাকুর একান্ত অমুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা যা, নিবিকল্ল সমাধি হবে।"

ইহার কিছুদিন পরে একদিন ধ্যানে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ গভীর সমাধিতে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিল। হাদয় শাস্ত ও ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুরকে প্রণাম করিলে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মতে চাবি দেওয়া রইল। চাবি আমার হাতে, কাজ শেষ হলে তবে খুলে দেওয়া হবে।"

১৮৮৬ খুষ্টাব্দের জুলাই মাদের শেষ ভাগে ঠাকুরের রোগ ভীষণ্ডর হইল। তথন অতি কণ্টে কথা বলিতে পারেন।

সেই অবস্থায় একদিন নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইল। তুই সকলের চেয়ে বৃদ্ধিমান্ শক্তিমান্, ওদের রক্ষা করিস্, সংপথে চালাস্। আমি শীগ্ণীরই দেহত্যাগ করবো।"

আর একদিন রাত্রে ঠাকুর সঞ্জল নয়নে চাহিয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন—"বাবা, আজ ভোকে সর্বস্থ দিয়ে ফকীর হলুম।" মরেন্দ্রনাথ বৃঝিলেন, ঠাকুরের জীবনের দীপ নির্বাণপ্রায়। তিনি কাঁদিয়া আকল হইলেন।

কিন্তু তথনও নরেন্দ্রনাথের মনের সংশয় যায় নাই। ঠাকুর

· যে সভাই ভগবান তাহা তো এখনও অমীমাংসিত রহিল। নরেন্দ্রের

মনে যখন এই দ্বন্ধ তোলপাড় করিতেছিল, সেই সময়ে ঠাকুর স্পৃষ্ঠ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—"কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই ? যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই একাধারে এবার রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, লজ্জা ও ছঃখে অধোবদন হইলেন।

অবশেষে মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত হইল। ১৮৮৬
সালের ১৬ই আগপ্ত সোমবার অতি প্রত্যায়ে ভগবান্ রামকৃষ্ণ
সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। বরাহনগরের শাশানক্ষেত্রে
ঠাক্রের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। শাশানভস্ম গায়ে মাধিয়া
তরুণ ভক্তদল সর্বত্যাগী সাধক-গোষ্ঠী গড়িয়া ভূলিয়া নবমুগের পত্তন
করিলেন। ইহাদেরই নেতা হইয়া নরেক্রনাথ জাতির প্রাণশক্তি
উদোধিত করিয়া ভূলিলেন।

#### পরিব্রাজক

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বালসন্ন্যাসিগণ বরাহনগরের একটি ছোট বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই স্থানটি শীঘ্রই একটি তপোভূমি হইয়া উঠিল। দিবারাত্রি পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, শাস্ত্র–অধ্যয়ন, পাঠ-কীর্তন, ইত্যাদিতে ভক্তগণ মগ্ন হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ এই বালভক্তদের নেতৃস্থানীয় হইয়া সকল প্রকারে ভাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের একটি বর্ণনা স্বামী প্রেমানন্দ একদিন দিয়াছিলেন — "আজ যে এই এত-বড় মঠ দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যথন অপ্রকট হলেন, লাটু আর কয়টি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তাঁর স্থান নেই, শেষে সুরেশ মিত্তির বরাহনগরে একটা বাড়ী ঠিক করে দিলেন। নীচের একতালাটা অব্যবহার্য, উপরের তালায় তিনটে ঘর।
ঠাকুরকে কোন দিন ছটো নৈবেছ ভোগ দেওয়া হত। কি আর
জুট্বে ? এক বেলা ভাত কোনদিন জুট্তো, কোনদিন জুট্তো না ।
থালাবাসন তো কিছু নেই, বাড়ীর সংল্গ বাগানে লাউগাছ
কলাগাছ ঢের ছিল। ছটো লাউ পাতা কি একখানা কলাপাতা
কাট্তে গেলে উড়ে মালী যা' তা' গালি দিত। শেষে মানকচুর
পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হত। তেলাকচুর পাতা সিদ্ধ
আর ভাত—তা' আবার মানপাতায় ঢালা! কিছু খেলেই গলা
কুট্কুট্ কর্তো। এত যে কষ্ট, ল্রাক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা
ছটি একটি করে বাড়তে লাগ্লো। উৎসাহ কত ? পূজাধ্যান জপ
সর্বক্ষণ চলেছে। হয়তো কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ
করে ভিতরে জমাট কীর্তন। এমন জমে গেছে যে বাইরে লোক
দাড়িয়ে গেছে!"

কিছু কাল পরে মঠের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। অনেকেই মঠ ছাড়িয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথও সকলের অনুরোধ এড়াইয়া গেরুয়া বসন পরিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। বারাণসী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি-তীর্থক্ষেত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এই সময়ে একবার গাজীপুরের বিখ্যাত সাধু পাওহারী বাবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়়। তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্ম স্থামীজি বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের জ্যোতির্ময়ী মূতি আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া নিরস্ত করিল। এই সময় মাসাধিক কাল তাঁহাকে বিষম দ্বন্ধের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল—জ্রীয়ামকৃষ্ণ না পাওহারী বাবা ইহাই ছিল ফ্রাডার মনের দারুণ সমস্থা।

ইহার পর হিমালয়ের পাদদেশের তীর্থগুলি দর্শন করিয়া স্বামীজি ১৮৯১ সালে আলোয়ারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শীঘ্রই আলোয়ারের মহারাজ তাঁহাকে পরম শ্রুদার সহিত গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে একদিন মহারাজ স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখুন বাবাজী মহারাজ, মূর্তি পূজার আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, ইহার জন্ম আমার কি তুর্গতি হউবে ?" মহারাজকে একটু হাসিতে দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন—"মহারাজ কি আমার সহিত রহস্ত করিতেছেন ?"

মহারাজ। না না স্বামীজি। প্রকৃতই আমি কাঠ মাটি পাথর বা ধাতুর মৃতিগুলিকে সাধারণের স্থায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারি না। ইহার জন্ম কি পরকালে আমাকে কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে গ

স্বামীজি। নিজের বিশ্বাদানুষায়ী উপাসনা করিলে পরকালের শাস্তি পাইতে হইবে কেন ? মৃতিপৃজায় আপনার বিশ্বাদ নাই, মন্দ কি ?

হঠাৎ একখানা ফটোর দিকে চাহিয়া বলিলেন—''এখানি বোধ হয় মহারাজের প্রতিকৃতি ?''

দেওয়ান বাহাত্র নিকটেই ছিলেন। স্বামীজি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—''উত্তম। আপনি ইহার উপর থুথু ফেলুন দেখি।"

মহারাজের ফটোর উপর থুথু নিক্ষেপ করিবেন এমন স্পর্কা কাহারো ছিল না। কাজেই এমন কাজ কেহ করিতে রাজী হুইলেন না।

তখন স্বামীজি মহারাজকে বলিলেন—"দেখুন মহারাজ, এই ছবিখানি একদিক্ দিয়া দেখিলে আপনি নন, অক্সদিক্ দিয়া ইহাতেও আপনার অন্তিত্ব আছে। কাজেই মহারাজের অন্তর্মক্ত ও সেবকগণ ইহাকে অসম্মান করিতে পারেন না। ভগবানের বিগ্রহগুলিও সেইরূপ তাঁহারই অনন্ত সন্তার বিশেষ গুণবাচক মূর্তি মাত্র। ভক্তগণ সেই মৃতির ভিতর ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া তাহাকে পূজা করেন। এমন কোন হিন্দু আমি দেখি নাই যে বলিয়া থাকে যে—হে প্রস্তর, আমি তোমাকে পূজা করি।"

স্বামীজির এই যুক্তিপূর্ণ উত্তর মহারাজের জীবনে এক পরিবর্তন আনিয়া দিল। এখান হইতে স্বামীজি জয়পুরে যান এবং সেধানে জয়পুররাজের একজন বিখ্যাত সভাপতিতের নিকট অষ্টাধ্যায়ী। পাণিনি অধ্যয়ন করেন।

এই সময় ক্ষেত্রীর রাজা স্বামীজির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। স্বামীজির সহিত প্রথম সাক্ষাতে রাজা-বাহাত্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"স্বামীজি, জীবনটা কি ?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল—"একটা অস্তানিহিত শক্তি ক্রমাগত স্থ-স্থ্রপে ব্যক্ত হইবার জন্ম অবিরাম চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃ-প্রকৃতি তাহাকে দাবাইয়া রাখিতেছে—এই চেষ্টার নামই জীবন।" এইখানে রাজা বাহাত্রের সভাপণ্ডিতের নিকট স্থামীজি পাণিনির মহাভায় অধ্যয়ন করেন:

ইহার পর স্বামীজি গুজরাট পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই হইয়া দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যে গমন করেন। মহীশূর হইতে কোচিন ঘুরিয়া স্বামীজি ভারতের দক্ষিণ সীমাস্তে কন্টাকুমারিকায় যাইয়া উপাস্থত হইলেন। একদিকে দিগন্তপ্রসারী নাল জলরাশি, অন্থাদিকে ভারতের নদীগিরি ও বনানী, এমন স্থানে প্রস্তরাসনে স্বামী।জ ধ্যানমগ্ন। সমগ্র ভারতের প্রতিচ্ছবি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে উদ্ভাদিত হইয়া উঠিল। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহান, বুভুক্ষ্ ভারতের করুণ চিত্র তাঁহার মর্মে আঘাত দিয়া ক্লিষ্ট করিয়া ভুলিল। ভবিষ্যুৎ কর্তব্যের পন্থা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন সহস্র অত্যাচারে উৎপীড়িত কন্ধাল মাত্রে প্যবৃস্তিত ভারতের মহাশ্মশানে প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। ঠাকুর বলিতেন—'থালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।' বুভুক্ষ্কে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার মত অপমান আর কি হইতে পারে ? স্বামীজি দৃঢ় পণ করিলেন, "ঞ্জীগুরুর আশীর্বাদে এ ভার আমি গ্রহণ করিব। কোটি কোটি

দরিজ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন পাত করিব। অর্থশালী পাশ্চাত্য জগতে যাইয়া অর্থ উপার্জন করিব—সেই অর্থসাহায্যে দরিজ্র স্ভারতের হুর্দশা দূর করিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব।

এইরপে পরিব্রাজক স্বামীজির সমগ্র ভারত ভ্রমণ সার্থক হইল।
ইহার পর স্বামীজি মান্তাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।
সেখানকার যুবকগণ তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া
লইলেন। এই সময়ে আমেরিকার চিকাগো সহরে পৃথিবীর সকল
প্রতিনিধিদের লইয়া এক ধর্ম-মহাসম্মেলনীর আয়োজন হইতেছিল।
স্বামীজির উৎসাহী মান্তাজী শিশুগণ তাঁহাকে হিন্দুধর্মের মুখণাত্ররূপে আমেরিকায় পাঠাইতে সঙ্কল্ল করিলেন। স্বামীজি শ্রীশ্রীনাতার
(ঠাকুরের সহধর্মিণী) আদেশের জন্ম লিখিলেন। যথাসময়ে
অন্তমতি আসিল। এদিকে ক্ষেত্রীর মহারাজ স্বয়ং বিদেশ-যাত্রার
আয়োজন করিয়া দিলেন। অবশেষে ১৮৯০ সালের ৩১শে মে
বোলাই বন্দর হইতে গৈরিকমন্তিত ভারতের এই নবীন সয়াসী
মার্কিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

#### পাশ্চাত্য অভিযান

বোন্থাই পরিত্যাগ করিয়া চীন জাপান হইয়া স্বামীজি আমেরিকায় পৌছিলেন। পথে জাপানী প্রভৃতি উর্ল্নিশীল জাতির কর্মোতাম তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। একখানি চিঠিতে তিনি সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"…তোমরা কি কোচেনা? সারা জীবন কেবল বাজে বোক্চো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও গৈছে লজ্জায় মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদে জাতি যায়। এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে

নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খালাখালের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে শক্তি ক্ষয় করেটো।

"এস, মাসুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ভ থেকে বেরিয়ে এস, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে। তোমরা কি মাসুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্ম প্রাণপণ চেন্তা করি। পেছনে চেওনা—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁছক, পেছনে চেওনা—সাম্নে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অস্ততঃ এইরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশুনয়।"

চিকাগোতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজি দেখিলেন, ধর্মহাসভা 
ধুলিতে তখনও তিন মাস বিলম্ব আছে। আর, সেখানে প্রবেশ
করিবার স্থযোগও তাঁহার নাই। কারণ, তিনি হিন্দুধর্মের অনাহূত
প্রতিনিধি। এদিকে তাঁহার টাকা-প্যসাও ফুরাইয়া আদিল।
অবশেষে তিনি বোষ্টন সহরে গেলেন। সেখানে এক দয়াবতী
মহিলার আতিথ্য লাভ করিলেন। এই নৈরাশ্য এবং বাধাবিপত্তির
সময়েও স্বামীজি অন্তরের উৎসাহে লিখিয়াছিলেন—"এখানে
আসিবার পূর্বে যে সব সোনার স্থপন দেখিতাম তাহা ভাঙ্গিয়াছে।
এক্ষণে অসন্তবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, শত শতবার মনে
হইতেছিল, এদেশ হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু আবার মনে হয়
আমি একগুরে দানা, আর আমি ভগবানের আদেশ পাইয়াছি।
আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার
চক্ষ্ ত সব দর্শন করিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

এই সময়েই আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"কোমর বাঁধ বংসু, প্রভু আমাকে এই কার্যের জন্ম ডাকিয়াছেন। আমি সমস্ত জীবন নানাপ্রকার ছঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি; প্রাণপ্রিয় নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর ও বদমাস বলিয়াছে।

আমি এসমস্তই সত্ত করিয়াছি তাদের জ্বন্থ যারা আমায় উপহাস অবজ্ঞা করিয়াছে। বংস, এই জ্বনং ছঃখের আগার বটে, কি · प्रशांभुक्ष्यभागद भिकानय खत्रभ। नक नक पितास्त्र शांप्यात्रप्त অনুভব কর; অকপট হইয়া ইহাদিগের জন্ম ভগবানের নিক সাহায্য প্রার্থনা কর-সাহায্য আদিবেই আদিবে। আমি বর্ষে পর বর্ষ ধরিয়া এই চিস্তাভার মস্তিক্ষেও এই হঃখভার হৃদয়ে ধার করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। তথাকথিত ধনী ও বড় লোকদের ছা দ্বারে গিয়াছি। অবশেষে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিত অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই স্বৃদ্র বিদেশে সাহায্য লাভে প্রত্যাশায় উপস্থিত হইয়াছি। ভগবান্ দয়াময়! তিনি অবশ্ সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে শীতে ও অনাহারে মরি পারি, কিন্তু হে যুবকগণ! আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র পতি উৎপীড়িতগণের জন্ম এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়ম্বরূপ অর্পণ করিতেছি ভোমবা এই ত্রিশ কোটি নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর যাহা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছে। প্রভুর নাম জয়ং হউক—আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় শতা প্রাণত্যাগ করিতে পারে, আবার সহস্রজন এই কর্মের জন্ম প্রব হুটবে। বিশ্বাস-সহামুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস-জলন্ত সহামুভূ —অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

পূর্বোক্ত মহিলার সাহায্যে একখানি পরিচয়-পত্র যোগ করিয়া স্বামীজি পুনরায় চিকাগোতে যাইয়া উপস্থিত হইকে কিন্তু সেখানে যাইয়া ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন গীতের রাত্রে কোথাও কোন আশ্রয়ও পাইলেন না। হোটেলগ কালা আদমীকে স্থান দিল না। অগত্যা স্বামীজি রেল্মালগুদানের একটি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে সে রাত্রির জক্ম অইলেন। বাহিরে বরক পড়িতেছে, বাক্সের ভিতরে গভীর অক্সং গরম কাপড়ের অভাবে স্বামীজির সকল শরীর শীতে অবশ ক

বিবেকানন্দ %৪৭

কেলিল। এই হংসহ কপ্ত সহ্য করিয়া প্রদিন কুধা ভৃষ্ণায় কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিলেন। পাইলেন উপেক্ষা অবজ্ঞা আর ভ ৎসনা। এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত স্বামীজির গপরিচয় হইল। ইনিই অবশেষে ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজির সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বলা বাহুলা ইহারই গৃহে স্বামীজি সম্মানিত অভিথিরপে ঠাই পাইয়াছিলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এক স্মরণীয় দিন। স্বামীজির জীবনে এবং ভারতের নবজাগরণের সে এক পুণাতিথি। ধর্ম-মহাসভার অধিবেশনে সেই দিন শুরু হইল। স্বামীবিবেকানন্দ সেইদিন পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্ত্রী উড্ডীন করিলেন। তাঁহারই নিজের কথায় সেদিনের বর্ণনা একটু দিই।

"কল্পনা করিয়া দেখা নীচে একটি হল, তাহার পর এক প্রকাশ্ত গ্যালারি, তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬। হাজার স্থানিকিছ নরনারী ঘেদাঘেদি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর দর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমবেশ। আর আমি, যে জল্মাবচ্ছিলে কখনো দাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, দে এই মহাদভায় বক্তৃতা করিবে! দঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতিপূর্বক ধুমধামের দহিত আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা অগ্রদর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক ছড়্ছড়্ করিতেছিল এবং জিহ্বা শুক্রায় হইয়াছিল। আমি এতদুর ঘাবড়াইয়া গোলাম যে, প্রাহে বক্তৃতা করিতে ভরদা করিলাম না। দক্রের বক্তৃতা প্রস্তৃত প্রস্তৃত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ। আমি কিছুই প্রস্তৃত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। আমার গৈরিক বসনে শোভ্রর্গের চিন্তু কিছু-আরৃষ্ট হইয়াছিল।

"আরি এ কৈটি কুল বক্তৃতা করিলাম। যথন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও প্রাতৃগণ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম তথন ছই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যথন আমার বলা শেষ হইল আমি তথন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; স্থভরাং তথন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার প্রীধর স্বামী সত্যই বলিয়াছেন, মৃকং করোভি বাচালং। হে ভগবন, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তোল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। আর, যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেদিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে আর কোনদিন সেরপ হয় নাই।"

এইরপে স্বামীজির নাম পাশ্চাত্য জগতে বিত্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে স্বামীজির প্রচার কার্যে বিশেষ স্থ্রিধা হইল। ধর্ম মহাসভার অধিবেশনের পরে তিনি আমেরিকার এক প্রান্থ থেকে অপর প্রান্থ পর্যন্ত ছোট বড় সকল সহরে বক্তৃতা দিয়া হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এই ঘূর্ণিবাত্যার স্থায় ভ্রমণে ও ওজস্বিনী বক্তৃতায় আমেরিকায় তাঁহার নাম হইয়াছিল 'The Cyclonic Hindu'। স্বামীজির প্রচারের ফলে শীপ্রই একদল লোক তাঁহার বিশেষ অন্তর্যক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহাদের মধ্যে তিনি কয়েকজন ত্যাগী শিষ্য ও শিষ্যা লাভ করিয়াভিলেন। স্বামীজির এই বিজয়-অভিযানের পথে অনেক নিন্দা ও অখ্যাতি সহ্ করিতে হইয়াছে। তাঁহার অনেক স্বদেশবাসীও এই নিন্দুকের দলে মিশিয়া স্বামীজিকে অপদস্থ করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু

স্বামীজি ঠাকুরের সেই উক্তি "লোক না পোক" ইহাই স্মরণ করিয়া এই হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া বীরদর্পে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থাকরিতে আরম্ভ করিলেন। শুধু বক্তৃতায় তাহার হিন্দুধর্মর প্রচার কার্য নিবদ্ধ ছিল না। তিনি উল্যোগী ও অনুরাগী শিশ্বদের লইয়া জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস খুলিয়া দিলেন। সেই লরেল নদীস্থ সহস্র 'দ্বীপোলান' নামক দ্বীপে তাহার এক শিশ্বার একখানি বাড়ী ছিল। স্বামীজি এই স্থানর বাড়ীটিতে অনেকদিন শিশ্বদের লইয়া ধর্মচর্চা করিতেন। এইখানে থাকিতেই তাঁহার 'সয়্যাসীর গীতি' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটী লিখিত হয়। এই ছই তিন বংসর উপর্যুপরি প্রবল প্রচারকায়ে ব্যাপুত থাকায় তাঁহার অন্তরাত্মা একটু বিশ্রামের জন্ম যেন কাঁদিয়া উঠিত। "I long—Oh! long for my rags, my shaven head, my sleep under the trees and my food from begging."

এই সহস্র দ্বীপোভানের অনেক উপদেশ পরে Inspired Talks (দেববাণী) নামে মুক্তিত হইয়াছে। স্বামীজি শিশুদের সহিত অতি কোমল ও নম্র ব্যবহার করিতেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, বীর সন্ন্যাসীর কমনীয় স্বভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পারিতেন না। শিশুগণ যেমন স্বামীজিকে ভালবাসিতেন, স্বামীজিও শিশুদিগকে ততোধিক প্রীতির আকর্ষণে টানিতেন। অনেক সময়ে তিনি উপাদের ভারতীয় খাত্ত নিজেই তৈরী করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তি পাইতেন। স্বামীজি থুব ভাল রায়া করিতে জানিতেন।

• • ছই বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্বামীজি আমেরিকা ত্যাগ করিয়া ইংলতে উপস্থিত হইলেন। আমেরিকায় তাঁহার নবদীক্ষিত শিষ্য স্বামী অভয়ানন্দ (ম্যাডাম মেরী লুইস্), স্বামী কুপানন্দ (ডাক্তার ম্যাওস্বার্গ), সিষ্টার হরিদাসী প্রচারের ভার গ্রহণ করেন।

ইংলতে কিছুকাল বেদান্তধর্ম প্রচারের পর স্বামীজি পুনরায় আমেরিকায় গমন করিলেন। সেখানে এবার কর্মযোগ ও ভক্তি-যোগ সম্বন্ধে ধার।বাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময়ে গুড়েউইন নামক একজন সাঙ্কেতিক লিপিজ স্বামীজির পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা স্বামীজির বক্তৃতা-সকল পড়িবার অধিকারী হইয়াছি। এইবার নিউইয়র্কে স্থায়ী ভাবে একটি 'বেদাস্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপর ১৮৯৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি পুনরায় ইংলতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে योगी मात्रमानन्तरक देश्वराख जानग्रन कतिरावन। देशवराख योगीक বক্ততা ও নিয়মিত ক্লাশ করিতেন। এখানে তাঁহার কয়েকজন ত্যাগী ও বিশ্বস্ত শিয়া লাভ হয়। এই সালের মে মাসে স্বামীজির সহিত বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই উভয়ের প্রতি পরম **শ্র**দার সহিত আলাপ পরিচয় করেন। কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় স্বামীজির নিকট রামকৃষ্ণ **(मर्वे कोर्यन)** निथिवात श्रेष्ठांव कानान। स्वामीकित निकृष्ठे ठाकूरतत জীবনীর মালমশলা পাইয়া মোক্ষমূলর সাহেব ''রামকুফের জীবনী ও উপদেশ" নামে একথানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

ইহার পর স্বামীজি ফ্রান্স, স্থইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীতে বেড়াইতে যান। জার্মানীর কীল বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পল ডয়সনের আহ্বান-লিপি পাইয়া সেখানে প্রমন করেন। স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করিয়া ডয়সন পরম প্রীত হন। ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজি সারদানন্দ স্বামীজিকে আমেরিকায় পাঠাইলেন এবং ইংলণ্ডের কার্যের জন্ম ভারতবর্ষ হইতে স্বামী অভেদানন্দকে আনয়ন করিলেন। এইরপে বিদেশে বেদান্ত প্রচারের স্থায়ী বাবস্থা করিয়া স্বামীজি স্বদেশে ফিরিবার আয়েয়জন করিলেন। স্থদীর্ঘ চারি বংসর কঠোর পরিশ্রমের পর স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত অভিমুথে যাত্রা

করিলেন। লণ্ডন ছাড়িয়া আসিবার প্রাক্কালে একজন ইংলণ্ডীয় বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন—''সামীজি, চার বংসর বিলাসের লীলাভূমি গৌরব মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য-ভূমিতে ভ্রমণের পর আপন মাতৃভূমি কেমন লাগিবে ?"

স্বামীজি উত্তর দিলেন—"পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম। এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পথস্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস পবিত্রতম, ভারত এখন আমার পরম তীর্থ।"

#### সদেশ-সেবা

স্বামীজি স্থানেশ ফিরিতেছেন, এ সংবাদে ভারতের সর্বত্র এক প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি হইল। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুরারী স্বামীজি কলমো পৌছিলেন। কলমো হইতে কলিকাতা পর্যস্ত সে কি উৎসবের আয়োজন। হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্য জগতে যিনি ভারতকে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই বিজয়ী হিন্দু বীরের যথাযোগ্য সম্বর্ধনার জন্ম সমগ্র দেশ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই স্বামীজিকে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। রাজা মহারাজা হইতে দেশের দরিজ্বতম অধিবাসী পর্যস্ত স্বামীজির অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছিল। যে স্থানে স্বামাজি ভারতের মাটাতে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন, সেই স্থানে রামনাদের অধিপতি একটি স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানেই বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজি একেবারে ক্লান্ত হইরা পড়িয়া-ছিলেন। স্বামীজি কলিকাতা পৌছিলে, তাঁহাকে এক বিরাটা সভায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। সেই সভায় স্বামীজি আমাদের,

যুবকদের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ভোমাদের নিকট এই গরীব, অজ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্ম এই সহামুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থ-সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীনদরিদ্র গোপগণের স্থা ছিলেন, যিনি তাঁহার বৃদ্ধ অবতারে রাজপুক্ষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্থ করিয়া এক বেশ্মার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর, বলি—জীবনবলি, তাহাদের জন্ম, যাহাদের জন্ম তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি স্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্ম। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ভূবিতেছে।"

#### রামকৃষ্ণ মিশন

কলিকাতার ও বক্তৃতা কম দিতে হয় নাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থামীজি মঠের সন্ত্যাসী ও নবদীক্ষিত ভক্তদের উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি অধ্যাপনা করিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া স্থায়িভাবে কার্য করিবার সংকল্প এই সময়ে কার্যে পরিণত করিতে উত্যোগী হইলেন। শুধু বক্তৃতা দ্বারা দেশোদ্ধার হবে না, একথা স্থামীজি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন। তাই ১৮৯৭ সালের ১লা মে স্থামীজি কতৃক আহত হইয়া ঠাকুরের গৃহী ও সন্ত্যাসী ভক্তগণ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই সভার উদ্বোধনে স্থামীজি বলিয়াছিলেন—"নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণ তন্ত্রে সংঘ তৈরী করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট্)

নিয়ে কাজ করাটা তত স্থবিধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে যথন ইতর সাধারণ সমধিক সন্তুদয় হবে—যথন মত ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখ্বে, তথন সাধারণ তন্ত্রের মত কার্য চল্তে পারবে। সেই জন্ম এই সংঘের একজন Dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চল্তে হবে। তারপর কালে সকলের মত নিয়ে কার্য করা হবে।

"আমরা বাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা বাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, বাঁহার দেহাবসানের বিশ বংসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অন্তুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কার্যে সহায় হোন।"

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও স্বামীজির কর্ম্যূলক উপদেশ অনেকের নিকট একট্ বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। একদিন এক গুরুজ্ঞাতা স্পষ্টই প্রতিবাদ করিলেন—ধ্যানধারণা দ্বারা ঈশ্বর লাভই ঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল, স্বামীজির উপদিষ্ট দরিন্দের সেবা, শিক্ষা বিস্তার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ঈশ্বর লাভে বিত্নকর। এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজি দৃগু সিংহের মত গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি কি বল্তে চাও যে লেখাপড়া, সাধারণে ধর্মপ্রচার, আর্ত রোগী অনাথ এদের সেবা করা— হুংখ দূর করবার চেষ্টা কর্লেই অম্নি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যেতে হবে ? তুমি কি মনে কর যে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়ে ভাল ব্রেছো ? অয়দি আমি আমার তমোহুদে মজ্জমান স্থদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মান্ত্র্যের মত নিজের পায়ে গাড় করিয়ে দিতে পারি তা হলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই; যারা নিজেদের ভক্তি মৃক্তির কামনা ত্যাগ ক'রে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসূর্গ করবে আমি তাদের চেলা ভূতা—ত্রীভূলাস "

# মানব-মিত্র

একদিন স্বামীজি ঋথেদ অধ্যাপনা করিতেছিলেন। এমন সময় ঠাকুরের অক্ততম ভক্তশ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। কুশল জিজ্ঞাসার পর স্বামীজি হাসিমূথে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জি সি, তুমি বোধ হয় এসব জিনিষ পড়ার কোন দরকার বোধ কর না, চিরকাল কৃষ্ণ বিষ্ণু নিয়েই কাটিরে দিলে ?" স্বামীজি 'জি সি', বলিয়াই গিরিশবাবুকে সম্বোধন করিতেন। বিশ্বাসের জ্বলন্ত বিগ্রহ গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"বেদ পড়ে আমার কি হবে ভাই ? বেদ বুঝবার মত আমার বুদ্ধিও নাই, অবসরও নাই; ও সমস্ত জিনিষকে দূর থেকে প্রণাম করে আমি ভগবান্ রামকুষ্ণের কুপায় ভবসমুজ উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাব।" কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা নরেন, বেদ-বেদাস্ত তো অনেক পড়েছো! ক্ষুধিতের অন্নের জন্ম হাহাকার, দরিদ্রের তুঃখ লাম্পট্যাদি বীভংগ পাপ, আরও কতরকম অন্যায়, অবিচার ও ত্বংখ—যাহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—তার কোন প্রতিবিধান ভোমার বেদ-বেদান্তে লেখে কি ? অমুক সংসারের গৃহিণী যিনি প্রত্যাহ পঞ্চাশজন লোককে অন্নবিতরণ করিতেন-আজ তিন দিন হয় তিনি অন্নাভাবে পুত্র ক্যাসহ অনাহারে আছেন। অমুক অমুক সংসারের মহিলাগণ বদমাইদের হস্তে লাঞ্ছিত হয়েছেন—কেউ কেউ উৎপী<sup>†</sup>ড়ত হয়ে অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অমুক বাড়ীর বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভ্রুণহতীয় • করতে গিয়ে আত্মহত্যা করে বদেছে! নরেন, বেদ-বেদাস্তের মধ্যে এর কি কোন প্রতিকার পেয়েছে। ?" গিরিশচন্দ্রের কথা শুনিয়া স্বামীজির চোধ সজল হইয়া উঠিল, তিনি তথনই সে স্থান হইতে

विदिश्**मम्** 

উঠিয়া গেলেন। স্বামীজি চলিয়া গেলে গিরিশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—
"দেখ্লে ভোমাদের গুরুর হাদয় কি মহান্ অমুকম্পাপূর্ণ! আমি
তাঁকে পণ্ডিত বা প্রতিভাশালী বলে সম্মান করি না, যা মান্থ্রের
ছঃথকষ্টের কথা শুন্লে করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে—সেই অসীম
উদার হাদয়ের জন্যই শ্রুত্তা করি।" কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি
আসিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখ জি সি,
জগতের ছঃথকষ্ট দূর কর্বার জন্য—এমন কি একজনেরও বেদনা
লাঘব কর্বার জন্য আমি সহস্র বার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত্ত আছি!
নিজের মুক্তি আমি চাই না। আমি প্রত্যেককে মুক্ত হবার জন্ম
সাহায্য করতে চাই।"

দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রমে স্বামীজির শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে একাস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহাকে হিমালয়ের পাদদেশে আলমোরাতে যাইতে হইল। সঙ্গে জনকয়েক শিষ্যু ও গুরুভাতা চলিলেন।

স্বামীজি আড়াই মাস আলমোরায় ছিলেন। এই সময়েও কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য, মুশিদাবাদ ছুভিক্ষ নিবারণে স্বামী অথগুনন্দের প্রয়াস, মাজাজে রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর প্রচার-কার্য—প্রভৃতির তত্ত্বাবধান তিনি করিতেন। অতঃপর স্বামীজি কাশ্মীর পঞ্জাব ও রাজপুতনা পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় কিরিয়া আসিলেন। স্বামীজিকে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই বক্তৃতা দিতে ইইয়াছিল। এই সময়ের একটি ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

লাহোরে মতিলাল ঘোষ তথন সার্কাস দেখাইতেছিলেন।
মতিবাবু স্বামীজির বাল্যসঙ্গী ও সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু তিনি
কিছুতেই এই প্রতিভাশালী গৌরবোজ্জ্বল সন্ন্যাসীর সহিত খোলামনে
আলাপ কারতে পারিতেছিলেন না। স্বামীজি যতই তাঁহাকে
আপনার করিয়া লইতেছিলেন, তিনিও ততই সঙ্কুচিত হইতেছিলেন।

শেষে মতিবাব দীনভাবে বলিলেন—"ভাই তোমায় এখন কি বলে ডাক্ধো?" স্বামীজ পরম প্রীতিভরে বন্ধুকে বলিলেন—"হাঁরে মভি, ভূই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, ভূইও সেই মতি।" এই কথায় মতিবাব্র সঙ্কোচ একেবারে দূর হইয়া গেল।

#### নব্যুগের পত্তন

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৯৮ সালের জান্তুয়ারী মাসে স্বামীজি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে ভাগীরথাতীরে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার প্রাথমিক ব্যয়ভার স্বামীজির বিদেশী ভক্তরাই বহন করেন।

স্বামীজি এখন থেকে তরুণ সন্ন্যাসী ও য়ুরোপীয় শিশ্বদিগের শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইলেন। গীতা, বেদান্ত ইত্যাদি নিজে পড়াইতে শুরু করিলেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা দিন দিনই থারাপ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা হইতেছিল, এমন সময় কলিকাতায় প্লেগ রোগ ভীষণ মৃতি ধারণ করিল। স্বামীজির বিশ্রাম-স্থু কোথায় চলিয়া গেল। তিনি ভগিনী নিবেদিতা ও শিশ্বগণ সহ কলিকাতায় রোগীর সেবায় ব্রতী হইলেন। অভঃপর স্বামীজি বায়ু পরিবর্তনের জন্ম পুনরায় আলমোরা গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রিয় শিশ্ব গুড় উইনের মৃত্যু-শোক তাঁহাকে থুব আ্বাত দিয়াছিল। ও দিকে গাজীপুরের পাওহারী বাবাও এই সময়ে দেহরক্ষা করেন।

কিছুদিন পূর্বে মাজাজে "প্রবুদ্ধ ভারত" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এখন আলমোরা হইতেই প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। আলমোরায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে লইয়া কাশ্মার ভ্রমণে বাহির হইলেন। কাশ্মীরের অনরনাথ ও ক্ষীরভবানী বিখ্যাত তীর্থস্থান। অমরনাথের গিরিগুহার প্রবেশ করিয়া স্বামীজি ভক্তিভরে শিবপূজা করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। গুহা হইতে বাহির হইয়া ভগিনী নিবেদিতাকে বলিলেন—"দেবাদিদেব মহাদেব আজ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান কহিয়াছেন।"

কাশ্মীর ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৮ই অক্টোবর স্বামীজি বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ভগিনী নিবেদিতা শীঘ্রই বাগবাজারে একটি বার্লিকা বিভালয় স্থাপন করিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে ভগিনী নিবেদিতার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার জন্ম বাঙালী তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী রহিবে। ইহা ছাড়া এদেশের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও শিল্প জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা অপূর্ব প্রেরণা দিয়াছেন। মহিমময়ী ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজির ভাবধারার যথার্থ বাহক।

এই সময়েই বেল্ড় মঠে ঠাকুরের দেহাবশেষ রক্ষিত পবিত্র ভাষাধার ও তাঁহার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা হইল। বেল্ড় মঠের কথায় একদিন স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"এইখানে সাধুদের থাক্বার স্থান হবে। সাধন, ভজন, জ্ঞান চর্চার এই মঠ প্রধান কেল্রন্থান হবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, ভাতে জগৎ ছেয়ে ফেল্বে, মানুষের জীবন গতি ফিরিয়ে দিবে; জ্ঞান শক্তি যোগ কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals বেরোবে; এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্দিগন্তে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ কালে এখানে এসে জুট্বে—মনে ঐরপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।"

 অনেক দিন হইতেই একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প স্বামীজির ছিল। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ হইতে "উদ্বোধন" পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মমত সাধারণে প্রচার করিতে লাগিল।

## সাধু নাগ মহাশয়

একদিন বেলুড় মঠে স্বামীজি শিশ্বদিগকে অধ্যাপনা করিতে-ছিলেন, এমন সময় ঠাকুরের পরম ভক্ত পূর্ববঙ্গের মহাত্যাগী সাধু নাগ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি প্রণামাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন তো ?"

নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন কর্তে আইলাম। জয় শঙ্কর ! জয় শঙ্কর ! সাক্ষাং শিবদর্শন হল।

আচার্যদেব, স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রসাদ আনিয়া নাগ মহাশয়কে দিতে বলিলেন। নাগ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজির প্রতি কর্যোড়ে) আপনার দর্শনে আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

স্থামীজি। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ্ছিস্, নাগ মহাশয়কে দেখ্। ইনি গেরস্ত, কিন্তু জগং আছে কি নাই সে জ্ঞান নাই, সর্বদা তন্ময় হয়ে আছেন। (নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কথা কিছু শোনান।

নাগ মহাশয়। ও কি বলেন। ও কি বলেন। আমি কি বল্বো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি, ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দেখতে এসেছি। ঠাকুরের কথা লোকে এখন বুঝবে। জয় রামকৃষণ। জয় রামকৃষণ।

স্থামীজি। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে মর্লুম।

নাগ মহাশয়। ছিঃ ও কথা কি বল্ছেন। আপনি ঠাকুরের ছায়া—এ পিঠ আর ও পিঠ, যার চোখ আছে সে দেখুক। স্বামীজি। এ সব যে মঠ ফট হচ্ছে একি ঠিক হচ্ছে? নাগ মঃ। আমি কুড কি বুঝি ? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে !

স্বামীজ। আমি একবার মাপনার দেশে যাব।

নাগ মঃ। এমন দিন কি হবে ? দেশ কাশী হয়ে বাবে। সে অনুষ্ঠ আমার হবে কি ?

সামীজি। আমার তো ইচ্ছে আছে। মা নিয়ে গেলে হয়।
নাগ ম:। আপনাকে কে বৃঝ্বে—কে বৃঝ্বে ? দিবা দৃষ্টি না
খুল্লে চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন। আর
সকলে তার কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বৃঝ্তে পারে নি।

স্বামীজি। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—
সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনমতে জাগাতে
পারলে ব্ঝবো ঠাকুর ও আমাদের আশা সার্থক হল। কেবল
ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি ফুক্তি সব তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি
আশীর্বাদ করুন, যেন কুতকার্য হওয়া যায়।

নাগ ম:। ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাহাকেও দেখি না, যা ইচ্ছে করবেন—ভাই হবে।'

এই সেই নাগ মহাশয়, যাঁর কথায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন—
'সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের মত সাধু আর একজন
দেখিলাম না।'

## বিদেশে দ্বিতীয় অভিযান

ু ১৮৯৯ সালের ২০ শে জুন স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ভ্রমণ পথের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে এবং ভগিনী নিবেদিতার ন্সহিত নানা আলাপ-আলোচনায় এবারকার যাত্রা বড়ই চিন্তাকর্ষক ইইয়াছিল। একদিন জাহাজে বসিয়া কথা প্রসাক্ত স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"দেখ, যতই দিন যাইডেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, পৌরুষ (manliness) লাভই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্তাই আমি জগতে প্রচার করিতেছি। যদি অক্যায় কর্ম করিতে হয়, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি গুইই হইতে হয় তবে একটা বড় রকমের গুই হও।"

স্বামীজি লগুনে পৌছিয়া কয়েক দিন পরেই আমেরিকা হইতে পুনঃ পুনঃ আহুত হইয়া সেখানে গমন করিলেন। এই সমুদ্র-যাত্রার কথা স্বামীজির এক শিস্তা অতি স্থন্দর ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন। "সমুদ্রবক্ষে এই দশটি দিনের স্মৃতি কখনও ভুলিবার নহে। প্রতাহ প্রভাতে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং কখনও সংস্কৃত কবিতা ও কাহিনীর আর্ত্তি ও অনুবাদ প্রবন করিতাম, কখনও বা প্রাচীন বৈদিক প্রার্থনা-মন্ত্রসমূহ পাঠ হইত। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র—চন্দ্রকরোজ্ঞল রাত্রি…

"একদিন জ্যোৎসালোকিত সন্ধ্যায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী রজনীর উজ্জ্বল রূপরাশি, উদ্ধি স্বর্ণবর্ণ পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল—তন্ময় হইয়া এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "কবিতার সার সন্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে—কবিতা আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন কি !"

আমেরিকায় পৌছিয়া এবার স্বামীজি শিষ্যুগণের সাহায্যে নিউইয়র্ক, ক্যালিফর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত প্রচারের কয়েকটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তারপর নানাস্থানে বক্তৃতা ও অনুরাগী ভাজদের লইয়া ক্লাস চলিতে লাগিল। কালিফর্ণিয়াতে এবার স্বামীজি অনেকদিন ছিলেন। এখানে তাঁহার প্রচারকার্যুও অত্যন্ত সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই অক্লান্ত কর্মযোগীর চিত্ত এই সময়ে এক অব্যক্ত শান্তির ভাবরাজ্যে ভূবিয়া যাইত। এই ভাবের আভ্যানু, একখানি পত্রে লিংহাতিলে "কর্ম করা সব্

সময়েই কঠিন। আমার জন্ম প্রার্থনা কর যেন চিরদ্ধিনর জন্ম আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়, আর আমার সমৃদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সন্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

"লড়াইএ হারজিত ছুইই হল—এখন পুঁট্লী পোঁট্লা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বদে আছি। 'অব শিব পার করো মেরো নাইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।

"সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে—চিরদিনের জম্ম চলে গেছে, আর ফির্ছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিয়া, চিরপদাঞ্জিত দাস।"

এই সময়ে ফরাসী রাজধানী প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী ও ধর্মেতিহাস-সভার অধিবেশনের আয়োজন চ্লিতেছিল। স্বামীজি উহাতে আহুত হইয়া ১৯০০ সালের ২০শে জুলাই প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সভায় স্বামীজি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। মুরোপীয় পণ্ডিতদিগের হিন্দুধর্ম বিষয়ক অনেক ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া স্বামীজি এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ক্রম-অভিব্যক্তির ইতিহাসও তিনি বির্ত করিয়াছিলেন। প্যারিসে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া স্বামীজি অবশেষে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিরিবার পথে ভিয়েনা, এথেন্স, কনষ্টান্টিনোপুল, কায়রো প্রভৃতি সহর দেখিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ১৯০০ সালের ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে হঠাৎ বেলুড় মঠে আসিয়া ভুপন্থিত হইলেন। সকলের বিশ্বয় ও আনন্দের সীমা রহিল না।

# শেষ জীবন

বেলুড় মঠে পৌছিয়াই স্বামীজি আলমোরায় মায়াবতী অবৈভ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। সেখানকার এই নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পরিচালক সাধুলদম সেভিয়র সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার সহধর্মিণীকে সাস্থনা দেওয়া এক মস্ত কাজ ছিল। 'প্রবৃদ্ধ ভারতের' পরিচালনা সম্পর্কেও তাঁহার তথায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই সকল কাজ সন্থর সমাপ্ত করিয়া স্বামীজি শীঘ্রই বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন। এই ভ্রমণ্যাত্রায় স্বামীজি ঢাকা, লাঙ্গলবন্ধ, দেওভোগ (নাগ মহাশয়ের বাড়ী), চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা ও শিলং প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া আসিলেন।

এই সময় হইতে স্বামীজির বহুমূত্র রোগ প্রবল হইতেছিল। বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সর্বদা গুরুভাইদের নিয়ম-কারুন মানিয়া চলিতে হইত। কিন্তু তাহা তিনি পারিয়া উঠিতেন না। দর্শনার্থীদের সহিত বেশী আলোচনা যাতে না হয় সেজগু গুরুভাইগণ অনেক সময় বাধা দিতেন। এক একদিন স্বামীজি ইহাতে রুপ্ত হহয়া বলিতেন—"রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম! এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করবার জগু প্রস্তুত হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক। পরকল্যাণে হ'লই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়। চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেঁচে থেকেই বা ফল কি, এরা কতদ্রে থেকে কত কপ্ত করে আমার ছটো কথা শুন্বার জগু এসেছে আর অমনি অমনি ফিরে যাবে ? তোরা ফা পারিস্ কর্; আমি জড়ের মত চুপ করে বন্দে থাকতে পারবো না!"

অস্কুস্থ শরীরেও স্বামীজির কর্মে বিরতি ছিল না। মঠের উন্নতির জন্ম সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। মঠকে লোকপ্রিয় করিবার জন্ম স্বামীকি ১৯০১ সালে হুর্গাপুকা কালীপুরা প্রভৃতি প্রবর্তন করিলেন। এই সালের শেষভাগে স্বামীকি গরীব-ছংখীদের ছুর্দশার কথা বর্ড় মর্মস্পর্শী ভাষায় একদিন এক শিশ্বকে বলিয়াছিলেন। উপলক্ষ সৃষ্টি হইয়াছিল কতকগুলি গরীব সাঁওতাল মজুর দেখিয়া। এরা প্রতি বছরই মঠের জমি সাফ করিবার জন্ম আসিত। ইহাদের স্ব্যত্তংখের কথা কথা শুনিতে শুনিতে স্বামীজির চোখ সক্ষল হইয়া উঠিত। উচ্ছ সিত কঠে তাই একদিন বলিলেন—

"আহা, দেশের গরীব হঃখীর জন্ম কেহই ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড--্যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে-্যে মেথরমুদ্দ-ফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহাত্মভূতি করে, তাদের স্থথে হুঃথে সান্তনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে। এই দেখ্না-হিন্দের সহার্ভৃতি না পেয়ে মাল্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্নি কেবল পেটের দায়ে ক্রীশ্চান হয়, আমাদের সহারভৃতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বল্ছি—ছু স্নে ছু স্নে। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ। কেবল ছুঁৎমার্গীর দল। অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার লাথি। ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে, এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিজ আছিস' বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মাজাগ্বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের স্থবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি হল? হায়! এরা ছনিয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশনবসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চেশ্ব খুলে দে— মামি দিব্যচকে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম-একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। স্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অফ্য অঙ্গ সবল থাকলেও এ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহ নিশ্চিত জানবি।"

১৯০২ সালের জাতুয়ারী মাসে বেলুড় মঠে তুইজন জাপানী পণ্ডিত আগমন করেন। স্বামীজি তাঁহাদের সহিত বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে হান। বুদ্ধগয়া থেকে কিছুদিন বিশ্রামের জ্বন্থ কাশীধামে গমন করেন। এই সময়ে কাশীতে কয়েকজন যুবক স্বামীজির আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হইয়া একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন স্বামীজি তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়া উৎসাহিত করিয়া আসিলেন। পরবর্তী কালে উহাই কাশীর বিখ্যাত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইয়া লাড়াইয়াছে। কাশীতে কিছুকাল থাকিয়া স্বামীজি বেলুড়ে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরের জন্মাৎসবও নিকটবর্তী হইয়াছিল।

#### মহাপ্রয়াণ

দিন দিনই স্বামীজির শরীরের অবস্থা বিশেষ আশক্ষাজনক হইতেছিল। ঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইল। কিছ্
স্বামীজির অনুপস্থিতি যেন উহার উপরে একটা বিষাদের ছায়াপাত
করিয়াছিল। ইহার পর স্বামীজি যে কয়দিন বাঁচিয়া ছিলেন,
দৈনন্দিন কার্য হইতে কোন দিন বিরত হন নাই। শেষের দিনও
মধ্যাহে শিশ্বদিগকে যথানিয়মে ব্যাকরণ পড়াইলেন। তারপর
বিকাল বেলা স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বেড়াইয়া বেড়াইয়া গয়
করিলেন। সন্ধ্যার পর নিজের কক্ষে আসিয়া ধ্যানে বঙ্গিলেন
কে জানিত, ইহাই মহাপুরুষের শেষ ধ্যান? রাত্রি নয়টার সময়
ধ্যানযোগে স্বামীজি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেদিন
১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই।

"মঠের সম্মুখে উঠানে স্বামীজির মৃতদেহকে স্থাপন করা হইল।

একটি বিরাট্ জনতা চারিদিকে জড় হইয়াছে। স্বামীজির বদনমগুল

যুবকের মত দেখাইতেছিল। তাঁহার মুখ অনার্ত ছিল যেন তিনি

ঘুমাইয়া আছেন। তাহার বয়স চল্লিশেরও কম। সল্লাসীরা

স্তরভাবে সারি সারি দাঁডাইয়াছিল।

"বিদায় প্রার্থনা খুব সংক্ষিপ্ত। একজন সন্ন্যাসী একটি মসলিন কাপড়ের উপর পায়ে আলতা দিয়া স্বামীজির পদচিক্ত ভূলিয়া লইলেন। প্রদীপ লইয়া মৃতদেহকে আরতি করা হইল। মন্ত্র উচ্চারিত হইল; ধূপ জালান হইল। ঘন ঘন শহুক্নি করা হইল।

"তারপরে একটি ছোট শোভাষাত্রা করিয়া স্বামীজির মৃতদেহ সন্ন্যাসীরা ধীরে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। "জয় গুরুজী মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"মঠের দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড বিশ্ববৃক্ষের তলদেশে শবাধারটি নামান হইল। আর একটু নীচের দিকৈ গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে একটি সুসজ্জিত চিতাশয্যা নির্মাণ করা হইল। এই স্থানটি স্বামীজি নিজেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।"

ভগিনী নিবেদিত। একটি বৃক্ষের তলে বসিয়াছিলেন। চিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। বাতাস উঠিল, চিতাভস্ম বাতাসে উড়িতে দেখা গেল। এই চিতাগ্নির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মবান্ধর উপাধ্যায় ধ্যানস্থ হইলেন। উপাধ্যায় ঠিক এর আগের বছরে নবপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিভালয়ে গাছতলায় বসিয়া উপনিষদ পড়াতে শুক্ষ করেন। তিনি সেইদিনই হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া স্বামীজির দেহত্যাগের সংবাদ পান। শুনিবামাত্র দোঁড়াইয়া তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ধ্যানী উপাধ্যায়ের মনে কে যেন প্রেরণা জাগাইয়া বলিল, "তুমি তোমার যতটুকু শক্তি আছে, তাই দিয়া বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় বঠ গ্রহণ কর।"

চিতার আগুন নিভিলে ভগিনী নিবেদিতাও এই কথা বলিতে বলিতে ধীর পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন, "স্বামীজি আমাকে একাটি কাজের ভার দিয়াছেন। আমাকে উহা করিতে হইবে।"

নিবেদিতা ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ইতিহাস স্টি করিয়াছেন। তোমরা নব্যুগের নবীনেরা কি পশ্চাতে পড়িয় থাকিবে ? ওঠ, মাথায় সেই গুরুভার বহন করিয়া অগ্রসর হও।

মহাপুরুষ মহাপ্রয়াণ করিলেন, কিন্তু বাংলায় এক নব্যুগের পাতন করিয়া গোলেন। তাই স্বামীজি নব্যুগের যুগাচার্য তিনি চাহিয়াছিলেন—A band of young Bengalees— দেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মকৃশল একদল ত্যাগী বাঙালী যুবক, যাদের স্বায়গুলি ইস্পাতের মত মজবুত হইবে, পেশীসমূহ লোহের আয় দৃঢ় হইবে এবং যাদের ভিতরে একটি বজকঠোর মন ঠাই পাইবে মহাপুরুষের সে বজ্জ-নির্ঘোষ আজ রহিয়া রহিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে— স্বামীজির সে চাওয়ার আজও শেষ হয় নাই। বাংলায় আজও সে সন্ত্রুগত রক্তঃশক্তি জাগ্রত হয় নাই—সে নিঃস্বার্থ, পুণ্যব্রত ক্ষত্রজাতি গড়িয়া উঠে নাই। বাঙালীর এই ভাঙা-গড়ার যুগে স্বামীজির ত্যাগোজ্জল কর্মাদর্শই বাঙালীকে আঁকড়াইয়া ধ্বিতে হইবে বাঙালীর বাঁচিবার ইহাই একমাত্র প্থ—অক্স পথ আর নাই—নাক্তঃ পন্থা বিহাতে অয়নায়। এই ত্যাগী যুবকের দলই সার জগতে নিপীড়িত মানবের ছঃখ মোচনে আত্মহুতি দিবে। তাহারাই নৃতন ছনিয়া গড়িয়া তুলিবে।

# <u> প্রীঅরবিন্দ</u>



# প্রথম জীবন

অরবিন্দ শুধু দেশপ্রাণ 'দেশবন্ধু' নহেন, তিনি মনীষী, তিনি সত্যজন্তা, তাই তিনি ঋষি। এসাং রেন্ তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা। পৃথিবীতে এত বড় পণ্ডিত বিরল। কিন্তু মনীষার সঙ্গে সত্যদর্শনের মিলন সর্বত্র দেখা যায় না। অরবিন্দে তাহাই ঘটিয়াছে। অরবিন্দ সত্যজন্তা মনীষী। অরবিন্দ তাঁহাদেরই একজন যাঁহারা বহু সহস্র বর্ধ পূর্বে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"শৃবন্ধ বিশ্বে অমৃতস্থ পুলাঃ।"

১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা শহরে অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণধন ঘোষ কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। অরবিন্দের মাতা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্সা ছিলেন। রাজনারায়ণ বস্থু সেকালের একজন বিখ্যাত স্বদেশী নেতা ছিলেন। তখন বাংলায় একটা ভাঙাগড়া চলিতেছে। সমগ্র জ্ঞাতি একটা আবর্তের মধ্য দিয়া ঘাইতেছে। সেই সময় রাজনারায়ণ জ্ঞাতি একটা আবর্তের মধ্য দিয়া ঘাইতেছে। সেই সময় রাজনারায়ণ জ্ঞাতি গঠনে স্থপতির কাজ করিয়াছেন। ধর্ম, সমাজ, নীতি, স্বদেশ—সব-কিছু উন্নতির জন্ম তিনি আমরণ খাটিয়া গিয়াছেন। সত্যই তিনি ছিলেন 'জ্ঞাতীয়তার পিতামহ।' সে-যুগে এমন স্বাদেশিকতা খুব কম লোকেই দেখা গিয়াছে। বাঙালীকে সন্ধাদিক দিয়া বড় ও মহৎ করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার জীবনের সঙ্কন্ন। ভারতীয় আদর্শ ও সভ্যতা তাঁহার চোখে অপরূপ মহিমান্মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছিল। অরবিন্দের স্বদেশ-প্রেম এই বৃদ্ধ মনীধীর অবদান।

ডাক্তার কৃষ্ণ্যন ঘোষ সাধারণ্যে ডা: কে ডি ঘোষ নায়ে স্থারিচিত ছিলেন। সহরে তাঁহার পশার-প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট তবু ডাক্তারি বিছায় অধিকতর পারদর্শিতা লাভের জন্ম তিনি এই প্রাপ্ত বয়সে বিলাত গমন করিলেন। সেখানে আই-এম্-এম্ প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় কৃতিছের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন বিলাতে থাকিতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ তাঁহাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি পুরাদস্তর সাহেব। এই পাশ্চাত্য মনোরত্তি তাঁহার বাকী জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। তিনি ছেলেপিলেদিগকে সাহেবী শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। দার্জিলিং সেন্টপল্স্ কুলে অভি অল্প বয়সেই অরবিন্দকে ভর্তি করিয়া দিলেন। এই কুলে অরবিন্দকে যুরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বালকদের সঙ্গে একত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইত। তাঁহার পিতার ইচ্ছা, বিদেশী আবহাওয়ায় থাকিয়া ছেলেও যুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হইতে পারিবে।

দার্জিলিংএ অরবিন্দ ছুই বছর অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তাঁহার পিতা ছেলেদিগকে লইয়া বিলাত গমন করেন। সঙ্গে অরবিন্দের মাতাও গিয়াছিলেন। তখন অরবিন্দের বয়স মাত্র সাত বছর। এই সময়ে ইংলপ্তেই অরবিন্দের ছোট ভাই বারীক্রকুমারের জন্ম হয়। অরবিন্দেরা চারি ভাই। তাঁহার বড় ছুই ভাই। তন্মধ্যে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি খুব বিদ্যান্লোক ছিলেন। অনেক স্থান্দর স্থান্দর কবিতা তিনি ইংরেজীতে অন্থবাদ করিয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ কিছুকাল ম্যাঞ্চোরে পড়েন। তারপর লশুদ্রের সেন্টপল্স্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বিলাতে থাকিতে অরবিন্দের জীবন বড় স্বচ্ছল অবস্থায় কাটে নাই। ডাঃ কৃষ্ণধন যদিও যথেষ্ট উপার্জন করিতেন, কিন্তু তাঁহার বদাক্যতা ও সাংসারিক অনভিজ্ঞতার জন্ম অনেক সময় অত্যন্ত অভাবে পড়িতে হইত। অরবিন্দ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে বৃত্তি পাইতেন তাহাতে তাঁহার অনেক কটের লাঘব হইত। উহাতেই তাঁহার নিজের খরচ চলিয়া যাইত।

১৮৯০ সালে অরবিন্দ আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বছর। এই পরীক্ষায় তিনি সমস্ত বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণে অপট্ট্রক্লিয়া তিনি আই-সি-এস্ হইতে পারিলেন না। এই সময়ে এক অলোকিক ঘটনা নাকি ঘটিয়াছিল। অরবিন্দ যেই মাত্র ঘোড়ায় চড়িতে ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি কি যে হইল, অরবিন্দ এক পা-ও নড়িতে পারিলেন না। কে যেন তাঁহাকে অজ্ঞাতভাবে আটকাইয়া রাখিল। ইহাতে বিধাতার কি ইক্ষিত আছে কে জানে! আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অরবিন্দের জীবন সম্পূর্ণ পৃথক পথে অভিবাহিত হইত। তিনি সরকারের একজন বড় কর্মচারী হইতে পারিতেন, কিন্তু মুক্তিমস্ত্রের উদগাতা শ্লুষি অরবিন্দকে হয়ত দেশ পাইত না।

আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অরবিদের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছিলেন একজন ইংরেজ যুবক। তাঁহার নাম মি: বিচক্রফ্ট। গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বিচক্রফ্ট দিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অরবিন্দ যখন রাজদ্রোহ অভিযোগে অভিযুক্ত সেই, সময়ে এই বিচক্রফ্ট সাহেব তাঁহার বিচার করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস! এককালে যাঁহারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে বিসয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই একজন বিচারক, অপর জন তাহারই সম্মুখে দগুয়মান শৃষ্ণলিত আসামী।

• আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অনুতীর্ণ হইয়া অরবিন্দ কেম্বিজের কিংস কলেজে বৃত্তিধারী ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই অরবিন্দকে সম্পূর্ণরূপে কলেজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পড়াগুনা চালাইতে হইত।

১৮৯২ সালে তিনি ক্লাসিক্সের ট্রাইপোসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ ছইলেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দকে অর্থোপার্জনের জক্স চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইল। সৌভাগ্য ক্রমে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে বরোদার গাইকোয়ার ইংলণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার একজন কনফিডেলিয়াল সেক্রোরীর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। অরবিন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইলেন। বরোদা-রাজ অনতিবিলম্বে তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। তারপর ১৮৯৫ সালে বরোদা-রাজের সঙ্গে অরবিন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। যথন তাঁহার বয়স একুশ বছর।

অরবিন্দ চৌদ্দ বছর বিলাতে ছিলেন। তাঁহার এই সময়কার জীবনের কথায় বড় একটা জানিবার উপায় নাই। যথন তিনি বরোদায় আসিলেন, তখন তিনি একজন রীতিমত সাহেব। তাঁহার বেশভ্ষা, কথাবার্তা, চাল-চলন কোন কিছুতেই একজন ইংরেজ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করা যাইত না। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা তাঁহার জীবনে বাল্যকাল হইতেই আসন লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞানধারা তিনি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে অত-বড় পণ্ডিত কমই দেখা যায়।

বাহিরে অরবিন্দ সম্পূর্ণ সাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতরটি ছিল খাঁটি ভারতীয় আদর্শে ভরপুর। বরোদায় আসিয়া তাঁহার জীবনের অম্যতম প্রধান কার্য হইল ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র সব-কিছুকে আপনার করিয়া লইয়া একান্ত অধিগত করা। তিনি বার বছর বরোদায় ছিলেন। এই বার বছর তাঁহার জীবনের একটা মাহেন্দ্র যুগ বলিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল তিনি একান্ত মনে নিজের জীবন-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং কালক্রমে স্বদেশের জ্ঞানগৌরব ও তপস্থার অধিকারী হইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে স্বদেশবায় নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত

উপকরণ এই সময়ে নিজের জীবনে তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিতেছিলেন। এই জন্মই অরবিন্দের বরোদায় অবস্থিতি তাঁহার জীবনের একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। বরোদায় রাজসরকারে নানা বিভাগে কাজ করিয়া অবশেষে তিনি বরোদা কলেজের ভাইস্-প্রিলিপাল পদ লাভ করেন। মাসিক ৭০০, টাকা বেতনে তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজের ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। অরবিন্দের গভীর ও বিশাল চোখ ছইটিতে কী যে মায়া ছিল, উহা সকলকেই আকর্ষণ করিত। বোম্বাই প্রেদেশের ছাত্র-সমাজের উপর অরবিন্দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বরোদা-রাজ অরবিন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

এখানে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব বড় বিশেষ কেই ছিল না। অরবিন্দ চিরদিনই গস্তীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। নীরবে তাহার আত্মসাধনা চলিতেছিল। বেদ, উপনিষদ, ষড় দর্শন, গীতা, পুরাণ সমস্ত
তিনি তন্ন তর করিয়া পড়িতেছিলেন। অরবিন্দ শুধু পাণ্ডিত্যাভিলাষী ছিলেন না। উচ্চতম সত্যসমূহ জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার আকাজ্জা ও অরুভৃতি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে 'লেলে' নামক এক মহারাষ্ট্র যোগীর সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। লেলের নিকট তিনু যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বাঙালী হইলেও অরবিন্দ বাংলা জানিতেন অতি সামাগ্রই। বরোদা থাকিতে তিনি বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁহাকে বাংলা শিখাইবার জন্ম নিযুক্ত ছিলেন।

#### य(मणी य(फ

১৯০৫ সাল। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। যৌবনের প্রথম আবেগের মত দেশপ্রেমের প্রথম অভ্যুত্থানে জাতির প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নির্যাতিতের ক্ষুক্ত চিত্ত কোটি কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। তিনি আদেশ করিয়াছেন, বাংলাকে হুই টুক্রা করিয়া ফেলিবেন—বাঙালীকে বিভক্ত করিবেন। এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে বাঙালী প্রতিবাদ জানাইল। পূর্ববঙ্গবাসী ও পশ্চিম বঙ্গবাসী, ভাই ও বোন সেদিন প্রাতঃমান করিয়া শুদ্ধ পবিত্র মনে একত্র মিলিত হুইল, পরস্পরের হাতে রাখী পরাইয়া দিল। রবীক্রনাথ স্বস্থি বচন আবৃত্তি করিলেন—

''বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্ এক হউক, এক হউক এক হউক, হে ভগবান্।"

সেদিন কাহারো ঘরে আগুন জ্বলিল না—সেদিন অরন্ধন।
সকলেই উপবাসী থাকিয়া মাতৃত্রতে দীক্ষা লইল। ৩০শে আধিন
আজও আসে যায়—কিন্তু সেদিন যে প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল,
তেমন আর কেহ দেখে নাই। অক্ষম ছুর্বল নিরস্ত্র বাঙলা সেদিন
এমনি করিয়াই অস্থায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিল—স্বদেশের পায়ে
আ্লু-নিবেদন করিয়াছিল।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া বাঙালী রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। ক্লাত্তে তাহার হাতিয়ার বয়কট ও স্বদেশী। ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি পাপ বলিয়া বাঙালী দূরে ঠেলিয়া দিল, মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইল। বাংলায় যখন এমনি স্বদেশ-প্রেমের বক্সা ছুটিয়াছে, তখন অরবিন্দ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই শুভ মুহূর্তের জন্ম তিনি এতদিন উৎকৃষ্টিত প্রতীক্ষায় নিজেকে তৈরী করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত ব্যাকৃল হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবার জন্ম উদ্প্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা জুড়িয়া যখন স্বদেশ-প্রেমের চেউ উঠিল, অরবিন্দ ব্ঝিলেন, এই ঝঞ্চার বেশেই ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আদেশ মাধায় করিয়া তিনি সেই ঝড়ের মুখে পাকা মাঝির মত বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে হাল ধরিয়া দাঁভাইলেন।

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে তিনি বরোদার সম্মানীয় পদ ত্যাগ করিয়া বাংলায় চলিয়া আসিলেন, ফকিরের বেশে স্থাদেশ-সেবার কাণ্ডারী সাজিলেন। এতদিন পরে অরবিন্দের আকৈশোরের সঙ্কল্ল রূপ পাইল।

অরবিন্দের এই স্বদেশ-সেবার আকাজ্ঞা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"এই ভাব নৃতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাত্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বংসর ব্য়সে বীজ্ঞটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বংসর ব্য়সে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ এই রূপকে জাতির সাম্নে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশকে অরবিন্দ কি চোখে দেখিতেন, তাহা নিজেই লিখিয়াছেন: ''অক্সলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কজ্ঞলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়,' তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে ঘাইতেছি না,

জ্ঞানের বল। ক্ষত্রভেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

দেশোদ্ধার কার্য তাঁহার জীবনের মহাত্রত ছিল। দেশের সেবা তাঁহার নিকট পুণ্য ও পবিত্র কার্য ছিল। পরম নিষ্ঠা ও গান্তীর্যের সহিত তিনি এই কার্যে পৌরোহিত্য করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সকল পরম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত বুঝে না, তাহাদের কথায় তিনি লিখিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গন্তীর কথাও গন্তীর ভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাজ্ঞা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গন্তীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিজ্ঞাপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়।"

দেশ-সেবার এই উচ্চ ও মহান্ আদর্শ অরবিন্দই এদেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেন। এই ভাব লইয়াই তিনি দেশ-সেবার কার্যে অবতরণ করেন।

বাংলা দেশে এই সময়ে স্কুল-কলেজগুলির উপর গবর্নমেণ্টের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়ছিল। সার্কুলারের পর সার্কুলার জারি করিয়া ছেলেরা যাহাতে কোন রাজনৈতিক শোভাযাত্রা ও সভাসমিতিতে যোগদান না করে তাহা ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বহু ছেলেকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে হইল। দেশে তীব্র অশাস্তি ধ্মায়িত হইয়া উঠিল। এই সময়ে কলিকাতায় স্তাশনাল কাউলিল অব এড়ুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার অধীনে ছইটি স্তাশনাল কলেজ খোলা হইল—একটি কলিকাতায় ও অক্সটি রংপুরে। অরবিন্দ বাংলায় আসিয়াই কলিকাতা স্তাশনাল কলেজের প্রিলিপাল পদ গ্রহণ করিলেন। বাঙালী নত মস্তকে অরবিন্দুকে স্বদেশ যজ্ঞে বরণ করিয়া লইল।

কিন্তু শীভ্রই জাতীয়-শিক্ষা-সংসদের সঙ্গে অরবিন্দের মনোমালিন্ত ঘটিলঃ এই শিক্ষা-সংসদের পুরাতন-পন্থী সভ্যগণ জাতীয় শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ ফ্রদয়ক্ষম করিতে পারিলেন না।
প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকেই নৃতন কাঠামোতে রূপায়িত করিয়া।
তোলাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। অরবিন্দ এই কথা উল্লেখ করিয়া।
লিখিয়াছিলেন—"The mere inclusion of the matter of Indian thought and culture in the field of knowledge does not make a system of education Indian, and the instruction given in Bengal National College was only an improved European system not Indian or National." কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্যের জক্ষ্য অরবিন্দ তাশনাল কলেজের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।
জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অরবিন্দ উচ্চ ও পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শ অন্তরে পোষণ করিতেন।

ইহার পর অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই স্ত্রে সমগ্র দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্রাদ্ধের বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রামস্থানর চক্রবর্তী, রাজা স্ববোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থ-সাহায্যে কিছুকাল পূর্বে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাখানি প্রচার করিতেছিলেন। এক্ষণে অরবিন্দের মত স্থপণ্ডিত ও স্থদক্ষ লোক পাইয়া, উহার পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ক্রস্ত হইল। এই জন্ম একটি যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরবিন্দ উহার একজন ডিরেক্টর হইয়া পত্রিকার সম্পাদনকার্য চালাইতে লাগিলেন। অরবিন্দের হাতে পড়িয়া, 'বন্দে মাতরম্' যেন এক দিনে বাঙালীর হৃদয়াসন জুড়য়া বসিল। অরবিন্দের ভাষা যেমন ওজ্বানী, তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি ভারুবমুয়। স্বদেশ-হিতৈষণার কী সে আবেগ—কী সে উচ্চ ও গভীর ভাব। অরবিন্দের লেখনী-প্রভাবে বাংলায় এক নব প্রেরণা সঞ্চারিত হইল। বাঙালী এক নৃত্ন জাতি হইয়া দাঙাইল। 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল। উহা

সমগ্র ভারতে পঠিত হইত। অরবিন্দ স্বরাজ অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই 'বন্দে মাতরমে' প্রচার করিতেন। এই সময়ে কংগ্রেসে মডারেট বা নরম পন্থীদের আধিপত্য। অরবিন্দের লেখনীর ফলে কংগ্রেসে জাতীয় দল স্থগঠিত ও পরিপুষ্ট হইল। ১৯০৭ সালে মেদিনীপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে অরবিন্দ জাতীয় দলের নেতৃরূপে যোগদান করিলেন। এইখানেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে মডারেটদের সমঙ্গে জাতীয়দলের বিরোধ পরিক্ষৃট হইয়া উঠে। তারপর ঐ সালেই স্বরাট কংগ্রেসে এই ছই দলের মধ্যে রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল। স্থরাট কংগ্রেসের পর অরবিন্দ বোম্বে ও মধ্য প্রদেশে বক্ততা দিয়া বাংলায় আসিলেন।

ইহার পর স্থাসিদ্ধ আলিপুরের ষড়্যন্ত মামলা। ১৯০৮ সালের ৩০শে মে গভীর রাত্রিতে অরবিন্দের কলিকাতার গৃহে পুলিশ কর্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া পুলিশ আফিসে নিয়া গেল।

এই মামলায় অরবিন্দ প্রমুখ সর্বশুদ্ধ উনচল্লিশ জন আসামী ছিলেন। এক বছর ধরিয়া এই মোকদ্দনা চলিয়াছিল। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বাগ্মিতা, বৃদ্ধিমতা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দেশবন্ধুর বক্তৃতার শেষ কথাগুলি আজও যেন কানে ঝক্কৃত হইতেছে— "Long after the controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of national-lism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-

echoed not only in India, but across distant seas and lands."

"এই বিতপ্তা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হইবার পরে, ' তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানুষ তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার বার্তাবহ এবং মানবপ্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইবে শুধু ভারতে নয়, দেশদেশাস্তবেও।"

দেশবন্ধুর অন্তর্ভি দেদিন যে ভবিশ্বদাণী করিয়াছিলেন, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে।

এই মোকদ্দনা যথন আলিপুর দায়রায় সোপদ হইয়াছিল, সেই সময়ে বিচারপতি ছিলেন মিঃ বিচ্ক্রফ্ট। ইহার কথা পুর্বেই লিখিয়াছি।

দেশবন্ধুর অক্লাস্ত পরিশ্রমে ও যৌক্তিকতায় অবশেষে মরবিন্দ নিদ্ধতি লাভ করিলেন।

এই দীর্ঘ এক বংসর কাল অরবিন্দের অধ্যাত্ম জীবনগঠনে বিশেষ অনুকৃল হইয়াছিল। জেলখানাই ছিল তাঁর তপস্তা-ক্ষেত্র। তাঁহার এই তপঃকাহিনী ও ভাগবত অনুভূতির কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। অনেক পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অন্তত্তব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই তুর্গম হোক আমি সে পথে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্ল করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীবের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, একমাসের মধ্যে অন্তত্তব করিতে লাগিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথা। নয়, যে যে চিত্তের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।"

এই সময়ে বন্দী অরবিন্দের বন্দনা-গীতি রবীন্দ্রনাথের কঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

> "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি।

ভোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে স্থুও; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কুপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ব-বাধা-হীন,—
যার লাগি নর-দেব চির-রাত্রি-দিন
তপোমগ্ন:……

সেই বিধাতার শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়, সভ্যের গোরব-দীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় অথও বিশ্বাসে।"

অরবিন্দের এই জয়গাথা গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন—

'জয় তব জয়
কে আজি ফেলিবে অঞ্, কে করিবে ভয়,
সভ্যের করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্ অমানুষ
ভোমার বেদনা হতে না পাইবে বল ?
মোছ রে, ছর্বল চক্ষ্, মোছ অঞ্জল।
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রে দৃতে, বলো, কোন রাজা কবে

পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন-শৃষ্থস তা'র চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার, কারাগার ক'রে অভ্যর্থনা।"

শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের যে দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়া-ছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উহা জ্ঞাতির চল্তি পথের গতিনির্দেশে সহায়তা করিবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সর্প্তণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না; এমন কি সর্প্রধান জাতি দাসত্-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সর্প্তণের মুখ্য ফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আবাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের ক্লুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেথানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ'ক্ষব্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সর্প্তণের আতিশ্যা নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধায়।

"ভগবান্ অধুনা ধর্মের পুনরুখান করাইয়া আমাদের এন্থর্নিহিত্ত সত্তকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্মোপদেশক মহাত্মগণ সত্তকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নব্যুগ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

"দেশে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বি ভাবপূর্ণ।
এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্ধামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার
বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা; এ খেলায় যাহা
কিছু উদ্দাম বা উচ্ছু আল তাহা অচিরে নিয়মিত ও শুআ্লিত হইবে।"

একদিন কংসের কারাগারে ভগবান্, বস্থদেব ও দেবকীকে দর্শন দিয়া দয়ন জ্ড়াইয়াছিলেন, আর সেদিন হুর্ভেন্ত লোহনিগড়ে বন্দী প্রীঅরবিন্দকেও দেখা দিয়াছিলেন তাঁহার ঈপ্সিত দেবতা। এই ভাগবত সান্নিধ্য লাভ করিবার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এক নৃতন অধ্যায় আরস্ক হইল।

ইহার পর তাঁহার স্বাদেশিকতায় ধর্মভাব বিশেষভাবে পরিক্টু দেখা গিয়াছে। তিনি এই নৃতন বাণী প্রচার করিলেন ছুইখানি সাপ্তাহিকে: ভিতর দিয়া—একখানি ইংরেজী, নাম 'কর্মযোগিন্'; অপরখানি বাংলা, নাম 'ধর্ম'। দেশসেবায় অধ্যাত্ম-চেতনা বাংলার প্রাণে প্রাণে এক নববিহাংধারা সঞ্চারিত করিয়া দিল। অরবিন্দ যে জাতীয়তার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ধর্মভাবে অন্তরঞ্জিত, তাঁহার প্রভাতকটি কথা বলপ্রদ ও প্রেরণাদায়ক। তিনি লিখিয়া-ছিলেন—

"Nationalism is a religion that comes from God. Nationalism cannot die, because it is God who is working in Bengal. God cannot be killed, God cannot be sent to gaol."

জাতীয়তাও ধর্ম, ইহা ঈশ্বরের দান। জাতীয়তার মৃত্যু নাই, কারণ বাংলাদেশে ঈশ্বরের শক্তিই কাজ করিতেছেন। ঈশ্বরকে হত্যা করা যায় না, ঈশ্বরকে কারাদণ্ড দেওয়া যায় না।

পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের জাতীয় দলের নেতৃত্বও করিতেছিলেন। ১৯০৯ সালে হুগলীতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সন্মিলনের অধিবেশনে তাঁহারই কর্মোৎসাহে জাতীয় দলের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে কেহ কথাটি বলিতে পারে নাই। ইহার পর তিনি পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া আদেন। সেই সময়ে ঝালকাঠীতে বরিশাল জিলা সম্মেলনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা তাঁহার ভাগনত অমুভূতির পরিচায়ক। সেই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন—

"ভগবানের হাতৃড়ির নীচে আমরা লোহার মত। 'জিনি আমাদিগকে যে আঘাত করেন, সে আঘাত আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্ম নহে, আমাদিগকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ম। নিশীডনের ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছিতে সমর্থ ইইব।"

# (যাগাশ্রমে

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাদে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃদ্র দক্ষিণ ভারতের ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে চলিয়া গেলেন। ভগবানের ডাক তাঁহার কাণে পৌছিয়াছিল। দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই তপঃসাধনায় ব্রতী ছিলেন। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে দেশবাসী কিছু জানিতেও পারিল না। পণ্ডিচেরীতে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তপস্থায় মগ্র আছেন, লোকে শুধু ইহাই জানিতে পারিল। ১৯১৪ সালে য়্রোপে রণত্বনুভি বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে অরবিন্দের উদাত্ত কণ্ঠ হইতে নিঃস্ত হইল অমৃতের বাণী। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগপ্ত অরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজী দার্শনিক মাসিক পত্র 'আর্থ' প্রকাশিত হইল। 'আর্যে'র বাণী সারা বিশ্বের বাণী—ভারতের জাতীয়তা অরবিন্দের তপস্তা প্রভাবে বিশ্বের কল্যাণকর রূপে প্রকট হইল। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উচ্চতম সত্যসমূহ যাহা সাধনার অভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, অরবিন্দের যৌগিক সাধনায় উহা নবরূপ লইয়া 'আর্থে' প্রকাশিত ইইতে লাগিল। অরবিন্দের প্রত্যেকটি লেখায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর অমুভূতি একসঙ্গে বিভাষান।

"পূর্ণ সাত বংসর ধরিয়া মাসের পর মাস কি কেবিল 'আর্য' লিখিয়াছেন; বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ কুঝিয়াছেন। আর কত বিষয়েই না প্রবন্ধ!—বেদ-রহস্তা, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য জীবনের আদর্শ, যোগসমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব-সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—ইহা ছাড়া সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কত

ক্রদয়প্রাহী আলোচনা। 'আর্য'শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহাগ্রন্থ নহে, যোগজীবনের রহস্তজাপক নহে, ধর্মালোচনা নহে—ইহা মানব-ইতিহাস অনুধাবন করিবার পরম সহায়। সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনা আর্যে স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার যে অপূর্ব বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা নাই। ত্রিংশ-অধিক বংসর পূর্বের সেই ইঙ্গিতগুলি আজকালকার বাস্তব ঘটনা।"

'আর্থে' ঋথেদ আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় অরবিন্দ যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কি যুক্তির দিক্ দিয়া কি সাধকের অমুভূতির দিক্ দিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা এক অমূল্য দান। এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পৃথিবীতে বিরল।

ঋথেদ হিন্দুদের নিকট অনাদি অনস্ত অপৌক্রষেয়। ইহা হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি। অথচ আধুনিক কোন ব্যাখ্যাতেই ইহার ভিতরের গৃঢ় অর্থ প্রকট হয় না এবং তাহা না হইলে বেদকে এরপ উচ্চস্থানও দেওয়া চলে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আর সায়নাচার্য দিয়াছেন উহার যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দই 'আর্য' পত্রিকায় সর্বপ্রথম বেদের আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। ইহাতে সমগ্র বেদের নিগৃঢ় অর্থ সামঞ্জস্পূর্ণ এবং স্কুপরিকুট হইয়াছে।

তাঁহার 'দিব্য জীবন' (Life Divine) ও 'যৌগিক সামঞ্জন্ত' (Synthesis of Yoga) নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে মানব জীবনকে ভাগবত জীবনে পরিণত করিবার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এই ভোগায়তন দেহকে কিরূপে যোগায়তন করিয়া তদ্ধারা ভাগবত অরুভূতির চরমে পোঁছা যায় এবং দেই শুদ্ধ ও শক্তিশালী জীবনকে পৃথিবীর হিতার্থে নিয়োজিত করা যায় তাহার স্থুস্পন্থ ইপিছে করিয়াছেন। প্রীঅরবিন্দ শুধু ভাবুক বা কল্পনা-বিলাসী ছিলেন না, তিনি নিজের জীবনে প্রত্যেকটি সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতের সমক্ষেপ্রচার করিয়াছেন।

অরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যা (Essays on the Geeta)

এক অপূর্ব বস্তু। সাধনা-লব্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিভ্যের ইহা
পরিচায়ক। এরূপ কর্মজ্ঞানভক্তির সমন্বয়মূলক অপূর্ব ব্যাখ্যা
আর নাই।

পণ্ডিচেরীতে তপস্থারত অরবিন্দের মূখ হইতে বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে অনেক গভীর চিস্তাশীল কথা নিংস্ত হইয়াছিল। উহার গোটাকয়েক কথা উল্লেখ করিতেছি।

"বাংলায় আছে ভক্তি, আছে কর্ম। নৃতন স্প্টির জন্ম তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, তোমরা তার সঙ্গে জ্ঞানকে সংযুক্ত কর। জ্ঞানের সাধনা যদি উপেক্ষা কর, স্পৃষ্টি যত রহৎ বলেই মনে কর না, উহা কোন মতেই স্থায়ী হবে না।

"পূর্ণ জ্ঞান চাই, নতুবা পতনের খুবই আশস্কা আছে। কর্ম ও ভক্তি বাংলার মাটার গুণ, মানুষের দোষ এক্ষেত্রে কিছু নেই; সেইজ্ঞ মাঝে মাঝে এই ছটোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্ঞানের সাধনা করতে হবে।

"বাঙালীর বৃদ্ধি আছে—কিন্তু উহা জ্ঞান নয়। বৃদ্ধি ক্ষিপ্র বটে কিন্তু গভীর নয়, বিরাট নয়। বৃদ্ধি শাস্তু গভীর বিরাটে পরিণত হ'লেই জ্ঞানের উদয় হবে। ভক্তি হতই প্রবল হোক্, জ্ঞান প্রদীপ্ত না হ'লে, ভাবচ্যুতি আস্বেই, সেজ্ঞ বাঙালীকে জ্ঞানের দিকেই অধিক ঝোঁক দিতে হইবে।"

"শক্তি সব কর্ছে—আমি তার যন্ত্র, এই অনুভৃতিই যোগের সবথানি নয়। সাধককে অনুভব কর্তে হবে যে, শক্তি সাধকেরই —পুরুষের ইচ্ছায় সাধকই কার্য ক'রে চলেছে। শক্তির সঙ্গে সাধকের অক্লাকী পরিচয় হ'লেই জ্ঞানের বিকাশ হবে।"

ধর্ম জিনিষটা অরবিন্দের নিকট জড় নয়, মৃত নয়, আচার অনুষ্ঠানমাত্র নয়। ধর্ম তাঁহার নিকট জীবন্ত, শক্তিপ্রদ। নীতিবাগীশের ধর্ম তাঁহার নয়, তাঁহার ধর্ম সত্য-সুন্দরের। এত বড় জ্ঞানী-পণ্ডিত এত বড় যোগী তপস্বী বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়টি দেখা যায় নাই।

পশুচারীর নির্জন শাস্ত ও উদার পরিবেশে প্রীঅরবিন্দের যোগসাধনার তপোভূমি রচিত হইল। ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল প্রীমরবিন্দের যোগাপ্রম। সহায়হীন, সম্পদহীন, সর্বোপরি রাজরোয — কিছুই প্রীমরবিন্দকে বিচলিত করিতে পারিল না। রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন—ভারতের মুক্তির ডাক তাঁহাকে আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না—ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী তাঁহাকে মহামানবের মুক্তি সাধনায় হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল। জাতীয় নেতাগণ তাঁহাকে আর ফিরাইয়া নিতে পারিলেন না, এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ তাঁহাকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিল না। স্বয়ং দেশবন্ধ্ চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের পূর্বে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে নামাইতে পারিলেন না।

পণ্ডিচারী আশ্রমের যিনি শ্রীমা—সেই মহীয়সী ফরাসী মহিলা মীরা রিশার ও মঁসিয়ে পল রিশার মহাপুরুষের সন্ধানে পণ্ডিচারী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মিলিত হন। শ্রীমা মীরার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁহার প্রস্তুই পরিক্ষৃট। ইহারা আসিয়া 'আর্য' পত্রিকার পরিচালনায়ও সহায়তা করেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁহাদিগকে ফ্রান্সে ফিরিয়া ঘাইতে হয় এবং পল রিশারকে সৈম্পদলে যোগদান করিতে হয়। এই সময়ে 'আর্য' পত্রিকার একটি ফরাসী সংস্করণ বাহির হইত, তাহা বন্ধ হইয়া যায়। মহাযুদ্ধের শেষে ১৯২০ সালে তাঁহারা আবার পণ্ডিচারী আসেন এবং শ্রীমা আশ্রমেই থাকিয়া যান। শ্রীমার আগমনে অশ্রমাটি এক বিরাট্ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। দেশবিদেশ হইতে সাধকসাধিকাগণ আসিয়া আশ্রমে তপঃসাধনায় ব্রতী হইলেন। বর্তমানে আশ্রমে প্রায় ৭০০।৭৫০ অধিবাসী। ইহাদের সমস্ত ভার শ্রীমার

হস্তে। শুধু ইহাদের অন্তর্জীবনের দায়িত্ব নয়. ই হাদের বহিজীবন নিয়ন্ত্রণের ভারও শ্রীমার ওপর। ইহা সহজ ব্যাপার নয়। আশ্রমের সাধক-সাধিকা বালক-বালিকাদের ভরণপোষণের জন্ম কোনদিন অর্থসাহায্য যাজ্ঞা করা হয় না। অষাচিতভাবে অর্থ স্থাসিয়া থাকে। আশ্রমের কাজকর্ম বিভিন্ন বিভাগে সুশৃত্বল ভাবে পরিচালিত হয়। এতিববিন্দ মায়াবাদী বৈদান্তিক নহেন। জগৎ काँशबर की नाक्षि। कर्मरक कर्मरयारण छेन्नीक कविया भीवनयांचा পরিচালনা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত এখানকার অধিবাসীরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন কাজে নিয়োজিত আছেন। আশ্রমে প্রায় একশতটি বাড়ী। এথানের কাজগুলি নানাভাগে বিভক্ত-গুহনির্মাণ ও সংরক্ষণ, ইটের কারখানা, স্যানিটারি, জল ও বিজলী বাতির বিভাগ, আসবাবপত্র তৈয়ারি, দরজি বিভাগ, জৃতা বিভাগ, ধোবীখানা, আটা ও তেলকল, বাগান, চাষ-আবাদ, ছাপাখানা, প্রকাশালয়, লাইত্রেরী, চিত্রশালা, বিভালয়, যানবাহন ইত্যাদি। এখানকার খাবার ঘরটি প্রকাণ্ড—একসঙ্গে হাজার লোক খাইতে পারেন। নিরামিষ সান্ত্রিক আহার পরিবেশ করা অতিথিশালা ছুইটি বড় ও মনোরম। গোলকুণ্ডা নামক অতিথিশালাটি স্থাপত্যের দিক দিয়াও বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ভার শ্রীমার ওপর। তাঁহার ওপর ভার দিয়া শ্রীমরবিন্দ একেবারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে যোগসাধনায় মগ্ন থাকিতেন—বংসরে মাত্র চারিদিন তিনি আশ্রমের এবং বাহিরের অধিবাসীদের দর্শন দিতেন।

১৯২৮ সালের ২৯শে মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচারীতে যোগী জ্মীসন্নবিন্দকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিয়া তিনি লিখেন—

"প্রথম দৃষ্টিতেই বৃঝলুম ইনি আত্মাকে সভ্য করে চেয়েছেন, সভ্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সভা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জালাবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পল ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোন খরদন্তর মতের উপদেবতার নৈবেছারূপে সত্যের উপলবিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখঞ্জীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীফান সন্মাসীর নিকট দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুক্ষ করাকেই চরিতার্থ বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম—মাত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্বেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজুবে, শুন্ধন্ত বিশ্বে।

"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুথে কুন আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্থার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্থার আসনে, অপ্রগল্ভ স্তরতায় ---আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম---

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূলকথা তোমার থামার ব্যক্তিগত জীবনের মোক্ষ বা মুক্তি লাভ নয়, সমগ্র মানবের মোক্ষ লাভ। জীবনে ভাগবত শক্তির অবতরণে ইহা সফল হইবে। এই জন্তুই প্রয়োজন আত্মসর্মর্পণ যোগ বা পূর্ণযোগ। যোগ বলিতে সাধারণতঃ জামাদের মনে সন্ন্যাসের কথা জাগে—সংসার ছাড়িয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া অরণ্যবাস। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের লক্ষ্য হইল

পূর্ণ সত্যের অথপ্ত অয়ুভূতি—দেবজন্ম বা অতিমানবছ। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য মোক্ষ লাভ। এই সব প্রাচীন যোগপন্থা চাহিয়াছিল, "বিশ্বাতীত পরব্রক্ষের আনন্দখন সন্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে। কিন্তু পূর্ণযোগ চায় ভগবানের প্রজ্ঞানখন সন্তায় শাশ্বত স্থিতি লাভ করিয়া তাঁহারই লীলাসহচররূপে কর্মজীবন বরণ করিয়া নিতে। পূর্ণযোগের চক্ষে পৃথিবী শুধু সাধনভূমি নয়, সিদ্ধিরও ক্ষেত্র, কেননা পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করা পূর্ণযোগের লক্ষ্য। পূর্ণযোগীর উদ্দেশ্য দেহমনপ্রাণ পরিত্যাগ করা নয়, দেহমনপ্রাণকে বিজ্ঞানশক্তি দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া আমাদের সমস্ত জীবন ভাগবত ছন্দে লীলায়িত করিয়া তোলা।"

# শ্বহাস্ত্রয়াণ

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর এই মহাযোগী দেহরক্ষা করেন। এই সংবাদ এত আকস্মিক যে সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। পণ্ডিচারীর আশ্রমে পরম যোগীর গৌরকান্তি দর্শনের ভীড় জমিল। শ্রীমা আশ্রমের প্রধানদার খুলিয়া দিলেন। দলে দলে দর্শনার্থীরা মহাপুরুষের কনককান্তি দর্শন করিল। পাঁচ দিন যাবং দেহের অপুর্ব জ্যোতি অমান ছিল। চিকিৎসকগণ এরপ অভূতপূর্ব ঘটনা কখনও দেখেন নাই। অবশেষে মৃত্যুবিকৃতির লক্ষণ দেহে দেখা গেল ৯ই ডিসেম্বর। সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্ষালে আশ্রম প্রাক্ষণে এই দিব্য দেহ সমাধিস্থ করা হইল।

শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পর আশ্রমে পূর্ণযোগের সাধনা শ্রীমা-ই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আশ্রমজীবনের সমস্ত কাজ তিনিই পরিচালিত করিতেছেন। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিভালয়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে। ১৯৫১ সালের '২৪শে এপ্রিল এই উদ্দেশ্যে এক অধিবেশনে শ্রীমা বলেন—

"শ্রীমরবিন্দ.....তার প্রতিভার সমগ্র সৃষ্টিশক্তি নিয়েই এই সর্ববিভায়তন-কেল্রের নির্মাণ উভোগ পরিচালনা করছেন। বহু বংসর ধরে তিনি মনে করে আসছিলেন যে এই উপায়েই ভবিশ্বং মানবজাতিকে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে যাতে অতিমানস-জ্যোতি গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। এই জ্যোতিই বর্তমানের শ্রেষ্ঠদের গোষ্ঠীকে নৃতন এক জাতিরপে পরিণত করবে, যার ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে প্রকাশ হবে নৃতন আলো, নৃতন শক্তি, নৃতন জীবন।"

অরবিন্দের যোগসাধনা মানবজাতির ব্যাপক দিব্য রূপান্তরের সাধনা। মানুষের মহামিলনের জন্মই মানুষের দিব্য রূপান্তর চাই। মানুষী প্রকৃতিতে ব্রাহ্মীশক্তির অবতরগদারা মানুষকে উদ্লীত করিতে হইবে—সেই দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইলে অথণ্ড জগং (one world) গড়িয়া উঠিবে, বেদের বাণী— 'সর্বং থলিদং ব্রহ্ম' মানুষে মানুষে সকল ভেদবিরোধ দূর করিয়া প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করিবে। বর্তমান যুগস্রস্থা মহামানব রামমোহনের যে বিশ্বমানবতার বাণী—তাহাই শতালীর 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার' মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে বাংলার নব্যুগের ঋষিদের ভিতর। শ্রীঅরবিন্দের সহজাত যোগেশ্বর্য মানুষকে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়াছে। 'সর্বং থলিদং ব্রহ্ম'—এই বেদবাণী তাঁহার জীবনে মূর্ত হইয়াছে। বিশ্বমানবের মুক্তি ও ঐক্য সাধনায় মহাযোগী আত্মদান করিলেন। তাঁহার তপস্থা কি ক্যুর্মে